

# **Tawhid**

### ১. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَآ اِللّٰهُ إِللَّهُوَءَ عٰلِرُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عُوَ الرَّهُمٰىُ الرَّحِيْرُ (٢٢) هُوَ اللّٰهُ الّذِي لَآ إِلَّا هُوَءَ الْهَلِكُ الْقُلَّوْسُ السَّلْرُ الْهُوْمِىُ الْهُهَيْمِىُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْهُتَكَبِّرُ مسبحٰىَ اللّٰهِ عَبَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْهُمَوِّرُ لَهُ الْاَسْهَاءُ الْحُسْنَى مِيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَالْاَرْضِ ء وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ (٢٣) (٥٩ سُوْرَةَ الْحَفْرِ: أَيَاتُهَا ٢٣-٣٣)

অর্থ: ২২. তিনিই আল্লাহ্ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, মহা পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাজ্মশীল। তারা যাকে অংশীদার বানায় আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪. তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভামণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (৫৯ সূরা সূরা আল হাশর: আয়াত ২২-২৪)

### ২. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী চিরজাগ্রত সর্বাপেক্ষা মহান

اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ مُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوا ۚ لَا تَاْهُنَّ ۚ سِنَةً وَّلاَنُوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰسِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّانِي يَشْفَعُ عِنْنَ لَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءً ۚ وَسَعَ كُرْسِيّّهُ السَّمُوٰسِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلاَ يَكُودُ لاَ عِفْفُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥) (٢ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : اَيَاتُهَا ١٥٥)

অর্থ ঃ ২৫৫. আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরজাগ্রত, তন্ত্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? মানুষের আগে ও পিছে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন। তাঁর ইচ্ছা না হলে কেউ তার জ্ঞানের কিছুই ধারণ করতে আয়ত্তে আনতে. পারে না। আসমান ও যমীনে তাঁর সাম্রাজ্যের আসন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এ সবের হেফাযত করতে তিনি মোটেও ক্লান্ত হন না। বস্তুতঃ তিনিই উনুত, সর্বাপেক্ষা মহান। (আয়াতুল কুরসী, ২ সূরা আল-বাকুারা: আয়াত ২৫৫)

# ৩. আল্লাহ্ই সর্বপ্রথম আল্লাহই সর্বশেষ

هُوَ الْأَوْلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيْرٌ (٣) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰسِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا } ثُرَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ دِ يَعْلَرُ مَا يَلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا دُوهُوَ مَعَكُرْ أَيْنَ مَا كُنْتُرُ دُواللّٰهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَعْرُ اللهُ عِنْ اللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَعْرُدُ الْعَرِيْدِ: أَيَاتُهَا ٣)

অর্থ : ৩. তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। ৪. তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৫৭ সূরা আল হাদীদ: আয়াত ৩-৪)

### 8. আল্লাহই প্রকাশ্য আল্লাহই গোপন

عُلِرُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْهُتَعَالِ (٩) سَوَاءً مِّنْكُرْمَّى أَسَّرَّ الْقَوْلَ وَمَى ْجَهَرَ بِهِ وَمَى ﴿ هُو مُسْتَخْفٍ ۖ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ ۖ بِالنَّهَارِ (١٠) عُلِرُ الْعَنْفِ: اَبَاتَهَا ١٠-١٠)

অর্থ : ৯. তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। ১০. তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (১৩ সূরা আর রাদ : আয়াত ৯-১০)

### ৫. আল্লাহ্র কোন সন্তান নেই, তিনি কারো সন্তান নন

(٤-١ سُرُرُةُ الْإِخْلَاصِ : اَبَاتُهَا ١٠٤) وَلَرْ يَكُن لَّهَ كُفُوا اَحَنَّ (١) (٣) سُرُرُةُ الْإِخْلَاصِ : اَبَاتُهَا ١٠٤) هُوَ اللّهُ اَحَنَّ (١) اللّهُ الصَّهَا (١) اللّهُ الصَّهَا (١) اللهُ الصَّهَا (١٠ اللهُ الصَّهَا (١٠ اللهُ الصَّهَا (١٠ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهِ ١٠٠ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهِ ١٠ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّهَا (١٠ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### ৬. আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَاأً وَّالْبَحْرُ يَمُنَّهُ مِنْ ، بَعْنِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَفِنَ نَ كَلِمْكُ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيْرٌ (٢٧) (٣٠ سُوْرَةً لَقُبْ : إِيَاتُهَا ٢٧)

অর্থ ঃ ২৭. পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ২৭)

### ৭. আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, প্রেমময় সম্মানিত আরশের মালিক

إِنَّ الَّذِيثَىَ أُمَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحُسِ لَهُرْ جَنَّسُّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهُرُ ذَٰلِكَ الْفُوْزُ الْكَبِيْرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَهَرِينَ (١٢) إِنَّهُ مُو يُبْرِئُ وَيُعِيْلُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٣) ذُو الْعَرْشِ الْهَجِيْلُ (١٥) نَعَالُّ لِهَا يُرِيْلُ (١٢) (٨٥ مُرُرَةُ الْبَرُوجِ : اِيَاتُهَا ١١-١١)

অর্থ: ১১. যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্বরণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। ১২. নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। ১৩. তিনিই প্রথমবার অন্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। ১৪. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; ১৫. মহান আরশের অধিকারী। ১৬. তিনি যা চান, তাই করেন।

(৮৫ সূরা বুরুজ : আয়াত ১১-১৬)

#### ৮. আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী

يَّوْ } تَشْهَلُ عَلَيْمِـ ۚ ٱلْسِنَتُمُـ ۗ وَ اَيْكِيْمِـ وَ اَرْجُلُهُـ هِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣) يَوْمَئِلٍ يُّوَيِّيْمِـ ۗ اللهُ مِيْ اللهُ مِيْ اللهُ مَوْ الْحَقَّ الْهَبِيْنَ (٣٥) (٣٣ سُوْرَةَ ٱلنُّوْرِ : إِمَاتُهَا ٣٣-٣٥)

অর্থ : ২৪. যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত; ২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

(২৪ সূরা আন নূর : আয়াত ২৪-২৫)

### ৯. হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট

وَلَئِنْ مُسَّنْهُرْ نَفْحَةً مِّنْ عَنَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلَى يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ (٣٦) وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْاِ الْقِيمَةِ فَلاَ تَظْلَرُ نَفْسٍ شَيْعًا ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ٱتَيْنَابِهَا ، وكَفَى بِنَا حُسِبِيْنَ (٣٠) (٣٠ سُوْرَةَ ٱلاَثْبَيَّاءِ : أِيَاتُهَا ٣٦-٣٠)

অর্থ : ৪৬. আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। ৪৭. আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সূতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।

(২১ সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত ৪৬-৪৭)

### ১০. নিশ্যু আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্যু আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু

إِعْلَمُّوَّا أَنَّ اللَّهُ شَرِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْرٌ (٩٨) مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَرُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُبُوْنَ (٩٩) قُل لاَّ يَشْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْدِعِ عَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِى الْإَلْبَابِ لَعَلَّكُرْ تُقْلِحُوْنَ (١٠٠)

(۵ سُوْرَةً ٱلْمَالِيَةِ : أَيَاتُهَا ٩٨-١٠٠)

অর্থ : ৯৮. জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শান্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল- দয়ালু। ৯৯. রস্লের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। ১০০. বলে দিন : অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিশ্বিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (৫ সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৯৮-১০০)

## ১১. আল্লাহ্ শুধু বলেন 'হও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়

إِنَّهَا آمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْعًا آنَ يَتَّقُولَ لَدَّكُنْ فَيَكُونَ (٨٢) (٢٦ مُوْرَةً بِسَ: أَيَاتُهَا ٨٢)

অর্থ : ৮২. তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।

(৩৬ সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৮২)

# ১২. আল্লাহ্র জন্যই হলো আসমান ও যমীনে বাদশাহী

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَمُوْنَ بِهَا ٓ اَتُوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَّلُوْا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِهَفَازَةٍ مِّنَ الْعَلَابِعِ وَلَهُمْ عَلَابٌ اَلِيْرُ (١٨٨) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّهٰوْسِ وَالْاَرْضِ طَ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَرِيْرٌ (١٨٩) (٣ سُوْرَةُ الرعِبْوٰنَ: اَيَاتُهَا ١٨٩)

অর্থ : ১৮৮. তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুত: তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। ১৮৯. আর আল্লাহ্র জন্যই হল আসমান ও যমিনের বাদশাহী। আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। (৩ সূরা আল ইমরান: আয়াত ১৮৮-১৮৯)

# ১৩. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সম্ভান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সম্ভান দান করেন

لِلّهِ مُلْكُ السَّمُوٰسِ وَالْاَرْضِ مِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِ يَهَبُ لِهَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِهَنْ يَّشَاءُ النَّكُوْرَ (٣٩) اَوْيُزَوِّجُهُرْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا مِ إِنَّهُ مَا يَشَرُّ قَدِيْرٌ قَدِيْرٌ قَدِيْرٌ قَدِيْرٌ (٥٠) (٣٣ سُوْرَةُ القُوْرَى: أَيَاتُهَا ٥٠-٣٩)

অর্থ : ৪৯. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, ৫০. অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছ বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্য তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (৪২ সূরা শূরা : আয়াত ৪৯-৫০)

# ১৪. আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান

لَدُّ مُلْكُ السَّهٰوٰ وَالْاَرْضِ وَيُعِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيْرٌ (٢) هُوَ الْاَوْلُ وَالْاَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْرٌ (٣) هُوَ الْاَخِرُ وَالْأَخِرُ وَالْطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً وَيُولِ الْمَاكُونَ عَلَى الْعَرْضِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَغُرُجُ وَاللّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (٣) (٥٤ سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ: أَيَاتُهَا ٣-٢)

অর্থ : ২. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। ৩. তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। ৪. তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৫৭ সূরা আল হাদীদ: আয়াত ২-৪)

### ১৫. আল্লাহ হাসান ও কাঁদান, আল্লাহ মারেন ও বাঁচান

وَالَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكُى (٣٣) وَاَلَّهُ هُوَ اَمَاسَ وَاَحْيَا (٣٣) وَاَلَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّكَرَ وَالْأَثْثَىٰ (٣٥) مِنْ تَّطْفَةٍ إِذَا تُهْنَى (٣٦) وَاَلَّهُ عَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّكَرَ وَالْأَنْثَىٰ (٣٥) مِنْ تَّطْفَةٍ إِذَا تُهْنَى (٣٦) وَاَلَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى (٣٨) (٣٣ مُورَةُ النَّجْرِ: أَيَاتُهَا ٣٨-٣٣)

অর্থ : ৪৩. এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান ৪৪. এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। ৪৫. এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। ৪৬. একবিন্দু বীর্য থেকে যখন শ্বলিত করা হয়। ৪৭. পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, ৪৮. এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৫৩ সূরা আন নাজম : আয়াত ৪৩-৪৮)

### ১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী

وَلِلّٰهِ الْهَشْرِقُ وَالْهَغْرِبُ ، فَاَيْنَهَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْرٌ ﴿ ١١٥) وَقَالُوْا اتَّخَلَ اللّٰهُ وَلَنَّا لَا سُبْحَنَهُ ﴿ بَلَ لَهُ مَا فِي السَّيْوُ لِيهِ وَالْإَرْضِ ءَ كُلُّ لَّهُ قَنِتُونَ ﴿ ١١٦) (٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ١١٥)

অর্থ : ১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই! অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। ১১৬. তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র; বরং নভোমগুলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর অনুগত। (২ সূরা আল বাক্বারাহ্ : আয়াত ১১৫-১১৬)

## ১৭. আল্লাহ্ জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّسِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّسِ مِنَ الْحَيّ مَ ذَٰلِكُرُ اللَّهُ فَاتَى تُوْفَكُوْنَ (٩٥)
(٦ سُوْرَةَ اَلَانُعَامِ : أَيَاتُهَا ٩٥)

অর্থ : ৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ্, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছা (৬ সূরা আল-আন্আম : আয়াত ৯৫)

### ১৮. আল্লাহ্ রাতকে দিন করেন, আল্লাহ্ই দিনকে রাত করেন

لَهُ مُلْكُ السَّهٰوْسِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٥) يُولِجُ النَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهُ الْمُؤْدُ (٦) (٤٥ سُورَةُ الْعَدِيثِدِ : أَيَاتُهَا ٥-٢)

অর্থ : ৫. নভোমঙল ও ভূমগুলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। ৬. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (৫৭ সূরা আল হাদীদ : আয়াত ৫-৬)

### ১৯. আল্লাহ্র কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ عَلَقْنَاهُ بِقَلَ (٣٩) وَمَّا آمْرُنَا إِلَّا وَاحِلَةً كَلَيْحٍ ' بِالْبَصَرِ (٥٠) (٥٠ سُوْرَةُ الْقَبِ : إِيَاتُهَا ٢٥-٥٠)

অর্থ : ৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। ৫০. আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত।
(৫৪ সূরা আল কামার : আয়াত ৪৯-৫০)

### ২০. আল্লাহ্ তা'আলাই মেঘ হতে পানি বর্ষণকারী

أَفَرَءَيْتُرُ الْبَاءَ الَّذِي تَشْرَبُوْنَ (٦٨) ءَ ٱنْتُرْ ٱنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْبُوْنِ ٱلْاَنْحِنَ الْبُنْزِلُوْنَ (٦٩) لَوْنَشَآءُ جَعَلْنٰهُ ٱجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٤٠) (٩٦ مَوْرَةُ الواتعة : أَيَاتُهَا ٢٨-٤٠)

অর্থ ঃ ৬৮. 'আচ্ছা, বলতো দেখি, যে পানি তোমরা পান করে থাক, ৬৯. তা কি তোমরা মেঘ হতে বর্ষণ কর নাকি আমি তা বর্ষণ করিঃ ৭০. যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না। (৫৬ সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত ৬৮-৭০)

## ২১. আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন

قُلِ اللَّهُرَّ مَٰلِكَ الْهُلْكِ تُؤْتِى الْهُلْكَ مَنْ تَهَاءُ وَتَنْزِعُ الْهُلْكَ مِنْ تَهَاءُ زِ وَتُعِزَّ مَنْ تَهَاءُ وَتُنْزِكُ الْهُلْكَ مِنْ الْهُلْكَ مِنْ تَهَاءُ زِ وَتُعِزَّ مَنْ تَهَاءُ وَتُنْزِكُ الْهُلْكَ مَنْ تَهَاءُ وَتُنْزِعُ الْهُلْكَ مِنْ الْهُلْكَ مِنْ الْهُلْكَ مَنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مَنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مَنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مَنْ الْمُلْكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْهُلُكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مَنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَتُعْزِلُونَ اللَّهُ اللَّ

অর্থ ঃ ২৬. বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন। যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৬)

### ২২. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম

وَاللّٰهُ عَلَقَ كُلَّ دَا بَيْرٍ مِّنْ مَّاءٍ عَ فَعِنْهُرْ مِّنْ يَهْشِيْ عَلَى بَطْنِهِ ۽ وَمِنْهُرْ مَّنْ يَهْشِيْ عَلَى رِجْلَيْنِ ۽ وَمِنْهُرْ مَّنْ يَهْشِيْ عَلَى اَرْبَعٍ لا يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ لا إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ (٣٥) (٣٣ سُوْرَةَ اَلتَّوْرِ : أَيَاتُهَا ٢٥)

অর্থ : ৪৫. আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে : আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম।

(২৪ সূরা আন নূর : আয়াত ৪৫)

## ২৩. তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান

وَلِلّهِ الْهَهْرِقُ وَالْهَنْرِبُ قَ فَايْنَهَا تُوَلُّواْ فَقَرَّ وَجْهُ اللّهِ ، إِنَّ اللّهَ وَاسعٌ عَلِيْرٌ (١١٥) وَقَالُوا اتَّحَٰلَ اللّهُ وَلَكَا لا سَبْحُنَهُ ، بَلْ لَهُ مَا فِي السَّهُوْسِ وَالْاَرْضِ ، كُلُّ لَهُ قَٰنِتُوْنَ (١١٦) بَلِيمُ السَّهُوْسِ وَالْاَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّهَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (١١٤)

(٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ١١٥-١١١)

অর্থ : ১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই! অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্য আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। ১১৬. তারা বলে, আল্লাহ সম্ভান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র; বরং নভোমগুল ও ভূমগুলে যা কিছু রয়েছে সবই তার অনুগত। ১১৭. তিনি নভোমগুল ও ভূমগুলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্যসম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (২ সূরা আল বাক্লারা: আয়াত ১১৫-১১৭)

আর্থ : ২৭. তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিথিক দান কর। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ২৭)

### ২৫. তিনিই প্রাণ দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান

وَهُوَ الَّذِي يُحْى وَيُبِيْتُ وَلَهُ اغْتِلاَفُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَ اَنَلاَ تَعْقِلُونَ (٨٠) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (٨١) قَالُوَّا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَالِّهُ وَالنَّهَارِ لَ الْفَارِ الْفَرْنَونَ : اَنَاتُهَا ١٠٥٥) (٢٣ مُوْرَةُ النَّوْمِنُونَ : اَنَاتُهَا ١٥٠٥)

অর্থ : ৮০. তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? ৮১. বরং তারা বলে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। ৮২. তারা বলে : যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুখিত হবঃ (২৩ সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত ৮০-৮২)

# ২৬. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না

قُلْ يَعِبَادِى َ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِر لا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ط إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّنُوْبَ جَهِيْعًا ط إِنَّهُ مُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْرُ (٣٥) (٩٣ سُوْرَةُ الرَّبَرُ: أَيَاتُهَا ٩٣)

অর্থ ঃ ৫৩. বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(৩৯ সূরা আয-যুমার : আয়াত ৫৩)

# ২৭. আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নাই

اَلَيْسَ اللهُ بِكَانِ عَبْنَةً طَ وَيُحَوِّنُونَكَ بِالنِيْنَ مِنْ دُونِهِ طَ وَمَنْ يَّضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦) وَمَنْ يَّهْلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ مَّضِلٍ طَ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ مَادٍ (٣٦) وَمَنْ يَهْلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ مَّضِلٍ طَ اللهُ بَعْزِيزِ ذِي اثْتِقَامٍ (٣٤) (٣٤ سُوْرَةَ الزَّمْرُ: إِنَاتُهَا ٢٦-٣٠)

অর্থ : ৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট ননঃ অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। ৩৭. আর আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথ ভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ননঃ (৩৯ সূরা আয় যুমার : আয়াত ৩৬-৩৭)

## ২৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ مَسْبَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴿ قَنْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَنْرًا (٣) (٥٥ سُوْرَةَ الطَّلَاقِ : أَيَاتُهَا ٣) 
बर्थ : ७. यে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট । আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন । আল্লাহ্ সবকিছুর
জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন । (৬৫ সূরা আত্ তালাকু : আয়াত ৩)

# ২৯. আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন

فَهَنْ يَّرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْرِيَهُ يَهْرَحُ مَنْ رَةً لِلْإِهْلَا إِج وَمَنْ يُّرِدُ أَنْ يَّضِلَّهُ يَجْعَلُ مَنْ رَةً ضَيِّقًا مَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّقَّلُ فِي السَّهَاءِ لَ كَنْ لِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى النَّهُ الرَّجْسَ عَلَى النَّهُ الرَّبُونَ (١٢٦) (١ مُورَةً اَلَا يُعَامِ ١٤١٥) (١٢ مُورَةً الاَيْعَامِ ١٢٦-١٢١)

অর্থ : ১২৫. অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উনুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ-অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন- যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। ১২৬. আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (৬ সূরা আল-আনআম: আয়াত ১২৫-১২৬)

৩০. আল্লাহ বলেন 'নি:সন্দেহে আমি যা জানি তোমরা তা জাননা'

وَإِذْ قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلَّذِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ عَلِيْفَةً ﴿ قَالُواۤ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يَّفْسِهُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الرِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَرِّسُ لَكَ ﴿ قَالَ إِنِّيْ ٓ اَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ (٣٠) (٢ سُوْرَةُ الْبَعَرَةِ : أَيَاتُهَا ٣٠)

অর্থ : ৩০. আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন : আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সন্তাকে শ্বরণ করছি। আল্লাহ্ বললেন, নি:সন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (২ সূরা আল বাঝারা : আয়াত ৩০)

### ৩১. নিক্য়ই আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন

قَنْ سَبِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللّٰهُ يَشَعُ تَحَاوُرُكُهَا وَإِنَّ اللّٰهُ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ (١) اَلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مَنْكُر مِّنَ يِّسَانِهِم أَمُنَ اللّٰهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ (١) اللّٰهَ لَعَفُولًا فَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُولًا فَوْلَ مِنْكُر مِّنَ يَسَانِهِم مَنْكُر مِّنَ يَسَانِهِم مَا مُنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُولًا فَعُولًا مَنْ اللّٰهَ لَعَفُولًا فَعُولًا اللّٰهَ لَعَفُولًا فَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُولًا فَوْلَ مِنْ اللّٰهَ لَعَفُولًا فَاللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهَ لَعَفُولًا فَوْلَ وَلَوْلَ وَلَوْلَ اللّٰهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا فَوْلَ اللّٰهُ لَعَفُولًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ لَعَلَا لَهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا وَاللّٰهُ لَعَلَا لَا لَهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا وَاللّٰهُ لَعَلَا لَا لَهُ اللّٰهُ لَعَفُولًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ لَعَلَا لَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰعَالَةُ عَلَيْلُولُونَ مُنْكُولًا فِي اللّٰهُ لَعَلَا لَهُ اللّٰهُ لَعَلَا لَا لَا لَهُ اللّٰهُ لَعَلَا عَاللّٰهُ اللّٰهُ لَعَلَالِهُ اللّٰهُ لَعَلَا لَا لَهُ اللّٰهُ لَعَلَا اللّٰهُ لَعَلَالِهُ لَاللّٰهُ لَعَلَا لَا لَهُ اللّٰهُ لَعَلَا عَلَا لَا لَا لَهُ اللّٰهُ لَاللّٰهُ لَاللّٰهُ لَعَالًا وَاللّٰهُ لَعَلَ

অর্থ : ১. যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্র দরবারে, আল্লাহ্ তার কথা তনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা তনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু তনেন, সবকিছু দেখেন। ২. তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(৫৮ সূরা আল মুজাদালাহ : আয়াত ১-২)

### ৩২. আল্লাহ তা'আলা জানেন যা আমরা বলি এবং যা অন্তরে গোপন রাখি

## ৩৩. হে, আল্লাহ নিক্ষয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ

ٱلَّذِينَ يَنْقَضُوْنَ عَهْنَ اللهِ مِنْ بَعْلِ مِيْفَاقِهِ مَ وَيَقَطَعُوْنَ مَا ٓ أَمَرَ اللهُ بِهِ ۖ أَنْ يُوْمَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ﴿ أُولَٰئِكَ مُرُ الْخُسِرُوْنَ (٢٤ ) (٢ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ٢٤)

অর্থ : ২৭. বিপথগামী ওরাই যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

(২ সুরা আল বাকারা : আয়াত ২৭)

### ৩৪. তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর

فَانَ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴿ وَإِنْ ٱدْرِيَ ٱقْرِيْبٌ ٱلْ بَعِيْلٌ مَّا تُوْعَدُونَ (١٠٩) إِنَّهُ يَعْلَرُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَرُ مَا تَكْتُمُونَ (١٠٩) إِنَّهُ يَعْلَرُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَرُ مَا تَكْتُمُونَ (١١٠) (٢١ سُوْرَةً ٱلْاَثْبَيَّاءِ : أَيَاتُهَا ١٠٩–١١٠)

অর্থ : ১০৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন : 'আমি তোমাদেরকে পরিকারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। ১১০. তিনি জানেন, যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (২১ সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত ১০৯-১১০)

www.quranerbishoy.com Page: 8

## ৩৫. তিনি তো ৩৪ ও তদাপেক্ষা ও ৩৪ বিষয় বস্তু জানেন

وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَائِدٌ يَعْلَرُ السِّرِّ وَأَهْفَى (4) أَللُّهُ لاَ إِلاَّ مُوَ ل لَهُ الْأَشَاءُ الْحُسْنَى (^) (^) سُورَةً ط : اَيَاتَهَا ٢-^)

অৰ্থ : ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুগু ও তদাপেক্ষাও গুগু বিষয়বস্তু জানেন। ৮. আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন
উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্ধ্যণ্ডিত নাম তাঁরই। (২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৭-৮)

# ৩৬. কোন নারী গর্ভধারণ করেনা কিন্তু তার জ্ঞাতসারে

وَاللّٰهُ خَلَقَكُر مِنْ تُوَابٍ ثُرَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُرَّ جَعَلَكُر آزُوَاجًا ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ ٱنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْهِ ﴿ وَمَا يُعَبَّرُ مِنْ أَنْفَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْهِ ﴿ وَمَا يُعَبَّرُ مِنْ أَنْفَى مِنْ عَلَكُم اَزُوَاجًا ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ ٱنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْهِ ﴿ وَمَا يُعَبَّرُ مِنْ مُّعَبِّرِولاَ يَنْفَى مِنْ مَا مِنْ وَهَ نَاهِ إِنَّالُهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا يَعْمَلُوا اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ يَسِيْرُ ۚ (١١) (٣٥ مُورَةً نَاهِ إِنَّالُهُ ١١)

অর্থ : ১১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়ন্ধ ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হাস পায় না; কিন্তু যা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। (৩৫ সূরা আল ফাতির : আয়াত ১১)

## ৩৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন প্রভু নেই

مُوَ اللَّهُ الَّذِي كَا إِلَّهُ وَعَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَمُو الرَّحْسَ الرَّحِيْمُ (٢٢) (٥٩ سُورَةُ الْعَفْرِ: أَيَاتُهَا ٢٢)

অর্থ : ২২. তিনিই আল্লাহ্ তা আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (৫৯ সূরা হাশর : আয়াত ২২)

## ৩৮. আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, দেখেন

ِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ ، بَصِيْرٌ (٢١) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (٦٢) (٢٣ سُوْرَةً ٱلْحَجِّ : أَيَاتُهَا ٢١-٦٢)

অর্থ : ৬১. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, দেখেন। ৬২. এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা মিথ্যা এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান। (২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ৬১-৬২)

## ৩৯. আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে

## ৪০. জলে ও স্থলে যা আছে, তিনিই জানেন কোন পাতা ঝরে না কিন্তু তিনি তা জানেন

অর্থ : ৫৯. তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। ৬০. তিনিই রাত্রি বেলায় সৃতৃপ্তি আনায়ন করেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অত:পর তোমাদেরকে দিবসে জাগান যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়।

(৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ৫৯-৬০)

# 8১. বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও আল্লাহ্ সেসবই জানতে পারেন

قُلُ إِنْ تُخْفُواْ مَا فِيْ صُّكُورِكُمْ اَوْتُبْكُونُهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٩) يَوْاَ تَخْفُواْ مَا فِي صُّكُورِكُمْ اَوْتُبْكُونُهُ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللّهُ تَخْسَدُ وَاللّهُ تَخْسَدُ وَاللّهُ وَيُعَلِّدُ مِنْ مُورَةً اللهُ نَفْسَدُ وَاللّهُ وَيُحَدِّرُ اللهُ نَفْسَدُ وَاللّهُ وَيُحَدِّرُ اللّهُ نَفْسَدُ وَاللّهُ وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَدُ وَاللّهُ وَعُرَانً : اِيَاتُهَا ٢٥-٣٠)

অর্থ : ২৯. বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ্ সেসবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৩০. সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও; ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (৩ সূরা আল ইমরান: আয়াত ২৯-৩০)

# ৪২. আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি

اَولَمْ يَرَوْا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي عَلَقَ السَّهٰوْتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقُورٍ عَلَى اَنْ يُّحْيِي الْهَوْتُى مَ بَلَى اِلنَّا عِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ (٣٣) وَيَوْاً يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ مَ النَّالِ مَ النَّارِ مَ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

অর্থ : ৩৩. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমওল ও ভূমওল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩৪. যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে। (৪৬ সূরা সূরা আল আহক্ষাফ: আয়াত ৩৩-৩৪)

### ৪৩. আল্লাহ্ দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٤) فَبِاَى الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبِنِ (١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَحُ لَاَيَبَغِيٰنِ (٢٠)
(٥٥ سُورَةُ الرَّمْشِ: أَيَاتُهَا ١٠-٢٠)

অর্থ : ১৭. তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। ১৮. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ১৯. তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। ২০. উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (৫৫ সূরা আর রহমান : আয়াত ১৭-২০)

# 88. আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষ সৃষ্টিকারী

أَفَرَءَيْتُمْرْمًا تُمْنُوْنَ (٥٨) ءَ ٱنْتُمْرْ تَخْلُقُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُوْنَ (٥٩) (٥٦ سُوْرَةُ الواتعة: أَيَاتُهَا ٥٨-٥٩)

অর্থ ঃ ৫৮. 'আচ্ছা, বলতো দেখি তোমরা নারীর গর্ভে যে বীর্যবিন্দু পৌছিয়ে থাক, ৫৯. তাকে তোমরাই মানুষ বানাও নাকি আমিই মানুষ বানাই? (৫৬ সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত ৫৮-৫৯)

### ৪৫. আল্লাহ্ তা'আলাই বীজ অঙ্কুরণকারী

فَرَءَيْتُر مَّا تَحْرُثُونَ (٦٣) ءَ أَنْتُر تَزْرَعُونَهُ أَ أَنْحُنَّ الزِّرعُونَ (٦٣) (٥٦ سُوْرَةَ الواتعة: أَيَاتُهَا ٦٣-٦٣)

অর্থ ঃ ৬৩. আচ্ছা, বলতো দেখি, জমীনে যে বীজ তোমরা বপন করে থাক, ৬৪. তাকে তোমরাই অঙ্কুরিত কর নাকি আমি অঙ্কুরিত করি? (৫৬ সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত ৬৩-৬৪)

# ৪৬. আল্লাহ্ তা'আলা নমুনা ছাড়া আসমান ও জমীনকে সৃষ্টি করেছেন

بَرِيْعُ السَّهٰوٰ ي وَالْأَرْضِ ﴿ أَنَّى يَكُوْنَ لَهُ وَلَنَّ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْرٌ (١٠١)

(٦ سُوْرَةُ الانعام: أياتُهَا ١٠١)

অর্থ ঃ ১০১. আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমীনসমূহকে পূর্ব নমুনা ব্যতিত সৃষ্টি করেছেন, তার কোন সন্তান কিভাবে থাকতে পারে যখন তার কোন স্ত্রী নাই এবং আল্লাহ্ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসকে জানেন। (৬ সূরা আল আনআম : আয়াত ১০১)

### ৪৭. তারা বলে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি, সকল পবিত্রতা তোমারই

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيثُرٌّ (١٨٩) إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ كَلْيْتِ لِّلُولِى الْاَلْبَابِ (١٩٠) النِّيْنَ يَنْكُرُوْنَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقَعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْيِهِرْ وَيَتَغَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ جَرَانَا مَا حَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ٤ سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ (١٩١) (٣ سُوْرَةَ الرِ عِثْرَانَ : اَيَاتُهَا ١٩٥-١٩١)

অর্থ: ১৮৯. আর আল্লাহ্র জন্যই হল আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। ১৯০. নিশ্বয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে। ১৯১. যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্বরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, তারা বলে, পরওয়ারদেগার। এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই আমাদিগকে তুমি দোযথের শান্তি থেকে বাঁচাও।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৮৯-১৯১)

### ৪৮. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

إِنَّ رَبَّكُرُ اللَّهُ الَّذِي َ خَلَقَ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّا ﴾ ثُرَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُنَيِّرُ الْاَمْرَ ۚ مَا مِنْ هَفِيْمٍ إِلاَّ مِنْ ابَعْنِ إِذَنِهِ ﴿ ذَٰلِكُرُ اللَّهُ رَبَّكُرْ فَاعْبُنُ وْهَ ۚ اَفَلاَ تَنَكَّرُوْنَ (٣) إِلَيْهِ مَرْجِعَكُرْ جَبِيْعًا ﴿ وَعْنَ اللّهِ حَقًّا ﴿ إِنَّهُ يَبْنَوُ الْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيْنُ ۚ لِيَحْزِيَ الّذِيْنَ أُمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ بِالْقِسْطِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُرْ شَرَابً مِّنْ حَمِيْرٍ وَعَنَابً الِيُرَّ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٣)

(١٠ سُوْرَةُ يُونُسَ : أَيَاتُهَا ٣-٣)

অর্থ : ৩. নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর নাঃ ৪. তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুর্নবার তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করে ছিল। (১০ সূরা ইউনুস: আয়াত ৩-৪)

### ৪৯. তোমরা আল্লাহকে ডাক কাকুতি মিনতি করে এবং সংগোপনে

إِنَّ رَبَّكُرُ اللَّهُ الَّذِي عَلَقَ السَّوْتِ وَالْأَرْنَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مَ ثُرَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ سِيُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْقًا لا وَّ الشَّسْ وَالْقَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرْتِ مِا لِمَامَةِ مَ الْأَلُهُ الْحَلْقُ وَالْأَثْرُ مَ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ (٥٣) أَدْعُوْا رَبَّكُرْ تَضَرُّعًا وَّغُفْيَةً مَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْهُتَكِيْنَ (٥٥) (٤ مُورَةً اَلْأَعْرَابِ: أَيَاتُهَا ٢٥-٥٥)

অর্থ : ৫৪. নিশ্র তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমওল ও ভূমওলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় য়ে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫. তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭ সূরা আল-আরাফ: আয়াত ৫৪-৫৫)

### ৫০. নিশ্চয় আল্লাহ্ বীজ ও আটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّسِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّسِ مِنَ الْحَيِّ ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَاَتَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَلِيْرِ (٩٦) (٣ سُوْرَةَ ٱلْاَتْعَا : اٰهَاتُهَا ٩٥-٩٦)

অর্থ : ৯৫. নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ্ অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ ? ৯৬. তিনি প্রভার রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।

(৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ৯৫-৯৬)

## ৫১. আল্লাহ্র আদেশ চোখের পলকেই কার্যকর হয়

وَمَّا آمْرُنَّا إِلَّا وَاحِلَةً كَلَهُم بِالْبَصَر (٥٠) (٥٣ سُوْرَةُ الْقَمَرِ: أَيَاتُهَا ٥٠)

অর্থ ঃ ৫০. আমার (আল্লাহ্র) আদেশতো এক কথায় চোখের পলকেই কার্যকর হয়। (৫৪ সূরা আল-কামার : আয়াত ৫০)

# ৫২. আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করেন

َ الَّذِي ۚ خَلَقَنِي ۚ فَهُو يَهْدِيْنِ (^4) وَ الَّذِي هُو يُطْعِبُنِي وَيَسْقِيْنِ (٩٩) وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيْنِ (٩٠) وَ الَّذِي يُعِيْنَ رُمْ اللَّهِ يُكَوِيْنِ (٩١) وَ الَّذِي مُورَةُ الشَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ٥٠-٨٢)

অর্থ: ৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, ৭৯. যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, ৮০. যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, ৮১. যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পূনর্জীবন দান করবেন। ৮২. আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।

(২৬ সূরা আশ ও'আরা : আয়াত ৭৮-৮২)

# ৫৩. আল্লাহ্ তা'আলা ভধু বলেন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়

إِنَّهَا آمُوهُ إِذَا آرَادَ شَيْئًا آنَ يَقُولَ لَدَّكُنْ فَيَكُونَ (٨٢) (٣٢ سُوْرَةً يُسَ: أَيَاتُهَا ٨٢)

অর্থ ঃ ৮২. তিনি (আল্লাহ্) যখন কোন কিছু করতে ইঙ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন "হও" তখনই তা হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৮২)

www.quranerbishoy.com Page: 13

### ৫৪. সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য

ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (١) الرَّحْسَ الرَّحِيْرِ (٢) ملكِ يَوْمِ الرِّيْنِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٣)

(ا سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ : أَيَاتُهَا ١ - ٣)

অর্থ : ১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তথুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

(১ সূরা ফাতিহা : আয়াত ১-৪)

# ৫৫. অন্তর আল্লাহ্র জিকির ঘারা শান্তি লাভ করে

ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوا تَطْهَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ط أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْهَئِنَّ الْقُلُوبُ (٢٨) ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتَ طُوبُى لَهُرْ وَحُسْنُ مَاٰبِ (٢٩) (١٣ سُوْرَةَ اَلرَّعْدِ : أِيَاتُهَا ٢٨-٢٩)

অর্থ : ২৮. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। ২৯.যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (১৩ সূরা রা'দ : আয়াত ২৮-২৯)

### ৫৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَلَّمَتْ وَاَخَّرَتْ (٥) يَايَّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْرِ (٦) الَّانِي عَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَسَوَّكَ فَعَنَلَكَ (٤) (٨٣ سُوْرَةَ الْإِنْفِطَارِ : أَيَاتُهَا ٣-٤)

অর্থ: ৪. এবং যখন কবরসমূহ উম্মোচিত হবে, ৫. তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। ৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিদ্রান্ত করল? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যন্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮২ সূরা ইনফিতার: আয়াত ৪-৭)

### ৫৭.আল্লাহ্ তা'আলার রয়েছে অতি সুন্দর নামসমূহ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصُوِّرُ لَهُ الْأَشْهَاءُ الْحُسْنَى ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّاوْتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ (٢٣)

(٥٩ سُوْرَةُ الْحَشْرِ : أَيَاتُهَا ٢٣)

অর্থ : ২৪. তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, তাঁর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। নভামগুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (৫৯ সূরা হাশর : আয়াত ২৪)

# ৫৮. আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্র উপর

وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّمِيْرِ (٢١٧) اَلَّذِي يَرِٰ لِكَ مِيْنَ تَقُوْاً (٢١٨) وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجِدِيْنَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّيِيْعُ الْعَلِيْرُ (٢٢٠) (٢٢٠) (٢٢٠) (٢٢٠) (٢٢٠-٢١٠)

অর্থ : ২১৭. আপনি ভরসা করুন, পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর উপর, ২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দগুরমান হন, ২১৯. এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। ২২০. নিশ্বয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (২৬ সূরা আশ শোআরা : আয়াত ২১৭-২২০)

# ৫৯. আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু

وَنَزَعْنَا مَا فِي مُنَّوْرِهِرْمِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرَّرٍ مَّتَغْبِلِيْنَ (٣٠) لاَيَمَسُّمُرْ فِيْهَا نَصَبُّ وَّمَاهُرْمِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (٣٨) نَبِّيْ عِبَادِيْ ٓ أَ نِّيْ َ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْرُ (٣٩) (١٥ سُوْرَةُ ٱلْحِجْرِ: أِيَاتُهَا ٣٠-٣٩)

অর্থ : ৪৭. তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। ৪৮. সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তার সেখানে থেকে বহিষ্কৃত হবে না। ৪৯. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৫ সূরা হিজর : আয়াত ৪৭-৪৯)

# ৬০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু

نَبِّى عِبَادِى ٓ أَنِّى ٓ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْرُ (٣٩) وَأَنَّ عَنَابِى مُوَ الْعَنَابُ الْإَلِيْرُ (٥٠) (١٥ سورة الحجر: أَيَاتُهَا ٢٥-٥٠) هُوَ أَنَّ عَنَابِى مُوَ الْعَنَابُ الْإَلِيْرُ (٥٠) (١٥ سورة الحجر: أَيَاتُهَا ٢٥-٥٠) هُوَ 8. ها الْعَفُورُ الرَّحِيْرُ (٣٩) وَأَنَّ عَنَابِي مُوَ الْعَنَابُ الْإَلِيْرُ (٥٠) (١٠ سورة الحجر: أَيَاتُهَا ٢٥٠ هُوَ ٤ هُوَ ٤ هُوَ ١٠ هُوَ ٤ هُوَ ١٠ هُوَ ١٠ هُوَ ١٠ هُوَ ١٠ هُوَ ١٠ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

# ৬১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবের রিযিকের জিম্মাদার

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَرُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 4 كُلُّ فِى كِتْبٍ مَّبِيْنِ (١) (١ سُورَةً هُودٍ : أَيَاتُهَا ٢) هو 8 ৬. আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নেই যে, যার রিষিক আল্লাহ্র জিমাদারীতে না রয়েছে, তিনি জানেন কোথায় তারা থাকে এবং কোথায় তারা সমাপিত হয়, সকল কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ. রয়েছে।

(১১ সুরা হুদ : আয়াত ৬)

## ৬২. আজ রাজত্ব কার? একা প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র

يَوْاَ مُرْ بِرِزُوْنَ عِ لاَ يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِنْمُرْ شَيْءً ل لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْاَ لِلّهِ الْوَاحِلِ الْقَمَّارِ (١٦) اَلْيَوْاَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ لِمِا كَسَبَتْ طَلَاَقُلْرَ الْيَوْاَ طَلِيَّا اللّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٤) (٣٠ سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ: أَيَاتُهَا ١٦-١٤)

অর্থ : ১৬. যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র। ১৭. আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ যুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০ সূরা আল মুমিন : আয়াত ১৬-১৭)

## ৬৩. নিকয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْ } لاَّ رَيْبَ فِيْدِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٩) (٣) سورة العمرن: أَيَاتُهَا: ٩)

অর্থ ঃ ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯)

## ৬৪. আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য তবে অনেকেই তা জানেন না

(۵٦) الله عَن السَّهُوْ وَ الْكَرْضِ الله عَن الله عَن

অর্থ : ১১০ বলুন : আল্লাহ্ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে উচ্চ স্বরে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপস্থা অবলম্বন করুন। ১১১. বলুন : সমন্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রন্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০-১১১)

# ৬৬. যদি আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর শেষ করতে পারবে না

وَإِنْ تَعُكُّوْا نِعْهَةَ اللّٰهِ لِاَتُحْصُوْهَا اللّٰهِ لَاَتُحْصُوْهَا اللّٰهِ لَاَتُحْصُوْهَا اللّٰهِ لَاَتُحْصُوْهَا اللّٰهِ لَاَتُحْصُوْهَا اللّٰهِ لِاَتُحْصُوْهَا اللّٰهِ لِاَتَحْصُوْهَا اللّٰهِ لِاَتَحْصُوْهَا اللّٰهِ لِاَتَحْلَى اللّٰهِ لِاَتَحْلَوْنَ اللّٰهِ لِاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لِاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لِاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لِاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لِاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لاَيَحْلُونَ اللّٰهِ لاَيْحَلُونَ اللّٰهِ لاَيْحَلُونَ اللّٰهِ لاَيْحَلُونَ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهِ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ وَاللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ وَاللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ لاَيْعَلّٰهِ اللّلْهُ لاَيْعَلَّالِ اللّٰهُ لاَيْعَلَّالِ اللّٰهِ لاَيْحَلّٰهُ اللّٰهُ لاَيْعَلَّالِ اللّٰهُ لاَيْعَلَّمُ اللّٰهُ لاَيْعَلَّالِ اللّٰهُ لاَيْعَلَّمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لا اللّٰهُ اللّ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

(১৬ সূরা নাহল : আয়াত ১৮-২১)

# ৬৭. আল্লাহর নিয়ামত গুণে শেষ করতে পারবে না

وَسَخَّرَ لَكُرُ الشَّبْسَ وَالْقَبَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَأَتْكُرْ مِّنْ كُلِّ مَا سَالْتُهُوهُ ﴿ وَإِنْ تَعُنُّوْا نِعْبَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوْهَا ﴿ وَانَّ لَكُرُ مِّنَ كُلِّ مَا سَالْتُهُوهُ ﴿ وَإِنْ تَعُنُّوْا نِعْبَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ لاَ تُحْصُونَا لَا لِلَّهِ لاَ تُحْصُونَا لَا لَهُ لَا تُحْمُونَا لَكُولُ مِنْ اللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لَكُولُوا اللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لَا اللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لَا إِنْ اللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لَكُولُوا اللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لَكُولُ مَا سَالَتُهُوهُ ﴿ وَإِنْ تَعُنُّوا نِعْبَتَ اللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لِللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لَا اللَّهِ لاَ تُحْمُونَا لللَّهِ لاَ تُعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ اللّ

অর্থ: ৩৩. এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্য এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। ৩৪. যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।

(১৪ সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ৩৩-৩৪)

# ৬৮. কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُرْ مِّنَ السَّبَاءِ وَالْاَرْضِ أَمَّنْ يَبْلِكُ السَّهْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يَّخْرِجُ الْحَىِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيِّ وَمَنْ يَّكُرُ الْحَقِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ الْحَقِّ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ الْحَقِّ اللَّهُ وَالْاَبُكُرُ اللَّهُ رَبُّكُرُ الْحَقَّ عَلَا الْمَلْلُ عَ فَالَا تَتَّقُونَ (٣١) فَنْ لِكُرُ اللَّهُ رَبُّكُرُ الْحَقَّ عَلَا الْمَلْلُ عَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَنْ لِكُرُ اللَّهُ رَبُّكُرُ الْحَقَّ عَلَا الْمَلْلُ عَ فَاللَّا الظَّلْلُ عَ فَاتَى تُصُرِّفُونَ (٣٢) (٣٢) (١٠ سُورَةَ يُونَسَ : ايَاتُهَا ٣١-٣٢)

অর্থ : ৩১. তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুখী দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না? ৩২. অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদদ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া- সুতরাং কোথায় ঘুরছ? (১০ সূরা ইউনুস: আয়াত ৩১-৩২)

# ৬৯. নিশ্যুই আল্লাহ কঠোর শান্তিদাতা, ক্ষমাশীল ও দয়ালু

إِعْلَهُوْ اَنَّ اللَّهُ شَرِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْرٌ (٩٩) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩) قُل لا يَشْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ عِنَاتَّقُوا اللَّهُ يَالُولِى الْإَلْبَابِ لَعَلَّكُرْ تُقْلِحُونَ (١٠٠) (٥ سُوْرَةَ اَلْبَاكِ اَلْاَيْنَةِ : اَيَاتُهَا ١٠٠-٩٨

অর্থ : ৯৮. জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শান্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল- দয়ালু। ৯৯. রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। ১০০. বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিশ্বিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও।

(৫ সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৯৮-১০০)

# Risalat

## ৭০. আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি

(٢١ سُوْرَةً ٱلْأَنْبَيَاءِ : أَيَاتُهَا ١٠٠–١٠٨)

অর্থ: ১০৭. আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। ১০৮. বলুন: আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আনুগত্যকারী হবে?

(২১ সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত ১০৭-১০৮)

### ৭১. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْلَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (٢٠) شَّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ (٢١) وَمَاصَاحِبُكُم بِهَجْنُونٍ (٢٢)

(٨١ سُوْرَةُ التَّكُويْرِ: أَيَاتُهَا ١٩-٢٢)

অর্থ: ১৯. নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রসুলের আনীত বাণী, ২০. যিনি শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, ২১. সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। ২২. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন।

(৮১ সূরা আত্ তাকভীর : আয়াত ১৯-২২)

# ৭২. আল্লাহ রাসৃল সা.কে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছেন

وَمَّا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ (٢٨) (٢٨ سُوْرَةً سَبَا: أَيَاتُهَا ٢٨)

অর্থ : ২৮. আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (৩৪ সূরা সাবা : আয়াত ২৮)

# ৭৩. আপনার কাজ হল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া মাত্র

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْبَيِيْ (٨٣) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُرَّ يَنْكِرُونَهَا وَاكْثَرُهُرُ الْكُفِرُونَ (٨٣) وَيَوْاَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ ٱمَّةٍ شَهِيْدًا ثُرَّ لِاَيُوْذَنُ لِلَّذِبْنَ كَفَرُوا وَلاَهُرْ يَسْتَعْتَبُونَ (٨٣) (١٦ سُوْرَةَ اَلنَّحْلِ: أَيَاتُهَا ٨٣-٨٣)

অর্থ: ৮২. অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ হল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া মাত্র। ৮৩. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অশ্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। ৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, তখন কাফেরদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের তওবাও গ্রহণ করা হবে না।

(১৬ সূরা : নাহল, আয়াত : ৮২-৮৪)

# ৭৪. বলুন, আমিতো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী

وَاَنْ اَتْلُوا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰى فَالِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّهَآ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (٩٢) وَقُلِ الْحَهْلُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُر الْيَهِ فَتَعْرِفُوْنَهَا جِ وَمَا رَبَّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٩٣) (٢٤ سُوْرَةَ اَلنَّهُلِ: أَيَاتُهَا ٩٣-٩٣)

অর্থ : ৯২. এবং যেন আমি কুরআন পাঠ করে শোনাই। এরপর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। ৯৩. এবং আরও বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সত্ত্রই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফেল নন। (২৭ সূরা আল নমল: আয়াত ৯২-৯৩)

www.quranerbishoy.com Page: 21

#### ৭৫. বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِي آَكِنَّةٍ مِّمَّا تَنْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي ٓ أَذَانِنَا وَقُرَّوْ مِنْ ' بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عٰبِلُوْنَ (٥) قُلْ إِنَّهَ ۖ أَنَا بَشَرٌ مِنْ ' بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَلْمُ وَلَيْ أَنَا بَشَرٌ مِنْ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ (٦) (٣ سُوْرَةً حُرِ السَّجْنَةِ : أَيَاتُهَا ٥-٢)

অর্থ : ৫. তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্পে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। ৬. বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। অতএব তাঁর পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।

(৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ : আয়াত ৫-৬)

# ৭৬. এ কেমন রাসূল যে হাটে বাজারে চলাফেরা করে?

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَا ﴾ وَيُمْشِى فِي الْاَسُوَاقِ وَلَوْلَا الْنَدِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنِيْرًا (4) أَوْ يُلْغَى ﴿ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنِيْرًا (4) أَوْ يُلْغَى ﴿ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنِيْرًا (4) أَوْ يُلْعَى أَنْ الْمُؤْمَةِ وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا (٨) أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْإَمْقَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلاً (٩) تَطُرِئُ وَيَجْعَلُ لَكَ أَنْفُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْإِنْ مُلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلاً (٩) تَتُولِكَ النِّيْ إِنْ شَآءً جَعَلَ لَكَ غَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنَّتِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهُرُ لَا وَيَجْعَلْ لِّكَ قُصُورًا (١٠)

(٢٥ سُوْرَةُ ٱلْفُرْقَانِ : أَيَاتُهَا ٢-١٠)

অর্থ : ৭. তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে, খাদ্য আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? ৮. অথবা তিনি ধন-ভাগুর প্রাপ্ত হলেন না কেন অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুর্যন্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। ৯. দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথক্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না। ১০. কল্যাণময় তিনি, যিনি ইছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৭-১০)

#### ৭৭. আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভাভার রয়েছে

وَيقُوْا لِآ اَشْنَلُكُرْعَلَيْهِ مَالاً لا إِنْ آجْرِى إِلاَّعَلَى اللّهِ وَمَا ٓ آنَا بِطَارِدِ الَّانِيْنَ أَمَنُوا لاِ إِنَّهُرْمُلُقُوا رَبِّهِرْ وَلٰكِنِّيْ ٓ اَرْكُرْ قُومًا تَجْهَلُونَ (٢٩) وَيَعْقُوا مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّهِ وَلاَ اَعْلَرُ الْغَيْبَ وَلاَ اَتُولُ لَكُرْعِنْدِيْ مَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ اَعْلَرُ الْغَيْبَ وَلاَ اَتُولُ اللّهُ عَنْرًا لا اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ وَلاَ اَعْلَرُ اللّهُ عَيْرًا لا اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُرُ لَنْ يَّوْتِيَهُرُ اللّهُ عَيْرًا لا اللهُ اَعْلَرُ بِهَا فِي ٱنْغُسِهِرْ ۚ إِنِّيْ إِذًا لَّهِنَ الظَّلِمِيْنَ (٣١)

(١١ سُوْرَةً مُوْدٍ : أَيَاتُهَا ٢٩-٢١)

অর্থ : ২৯. আর হে আমার জাতি। আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিমার রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তা সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। ৩০. আর হে আমার জাতি। আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? ৩১. আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাভার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ দান করেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। স্তরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব। (১১ সূরা হুদ, আয়াত : ২৯-৩১)

#### ৭৮. আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়

وَمَا مُحَمَّدٌ ۚ إِلَّا رَسُولٌ ۚ عَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُّ ۚ اَفَاثِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُرْ عَلَى اَعْقَابِكُرْ ۚ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِى اللّهُ الشَّكِرِيْنَ (١٣٣) (٣ سُورَةَ الْ عِبْرَانَ : أَيَاتُهَا ١٣٣)

অর্থ: ১৪৪. আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে ? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৪৪)

# ৭৯. রাস্লুল্লাহ সা. তো কেবল একজন সতর্ককারী

إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَنْذِيرٌ (٢٣) إِنَّا آَرْسَلُنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَٰذِيرًا ﴿ وَإِنْ مِّى أُمَّةٍ إِلاَّ غَلاَ فِيْهَا نَنْذِيرٌ (٢٣) (٢٣) وَالْعَلَى بَالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنْذِيرًا ﴿ وَإِنْ مِّى أُمَّةٍ إِلاَّ غَلاَ فِيْهَا نَنْذِيرٌ (٢٣) (٢٣) والمُحَوِّ اَنَاتُهَا (٢٣ - ٢٣) والمُحَوِّ اَنْكَابُهُ (٢٣ - ٢٣) والمُحَوِّ اَنْكَابُهُ عَلاَ اللهِ عَلاَ اللهِ عَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل اللهُ ال

# ৮০. রাসূলুল্লাহ সা. এর উন্মতের জন্য চিন্তা কিরূপ ছিল?

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوْا مُؤْمِنِينَ (٣) (٢٦ سُورَةُ اَلشَّعَرَاءِ: أَيَاتُهَا ٣)

অর্থ ঃ হে নবী মনে হয় আপনি তাদের ঈমান না আনার কারণে, চিন্তায় চিন্তায় নিজের জীবন দিয়ে দিবেন।

(সূরা আশ-ত'আরা : আয়াত ৩)

# ৮১. আমিতো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী

إِنْ اَنَا إِلاَّ نَنِيْرٌ مُّبِيْنً (١١٥) قَالُوا لَئِنْ لَّـرْ تَنْتَهِ يِٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْهَرْجُوْمِيْنَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَنَّ بُوْنِ (١١٤) فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُرْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْهُؤْمِنِيْنَ (١١٨) (٢٦ سُوْرَةً اَلشَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ١١٥-١١٨)

অর্থ : ১১৫. আমি তো তথু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ১১৬. তারা বলল, "হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।" ১১৭. নূহ বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। ১১৮. অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন। (২৬ সূরা আশ ত'আরা: আয়াত ১১৫-১১৮)

# ৮২. হে নবী আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারেন যারা দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে

وَسَوَاءً عَلَيْهِرْءَ اَثْنَارْتَهُرْ اَمْ لَمُ تُنْذِرْهُرْ لاَ يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْلَٰ بِالْغَيْبِ عِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيْمٍ (١٠) إِنَّا نَحْنُ نُحْيَ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَلَّمُوا وَأَثَارَهُرْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَهُ فِي ٓ إِمَا إِشَّبِيْنِ (١٢) (٣٦) سُوْرَةً يٰسَ: أَيَاتُهَا ١٠-١٢)

অর্থ: ১০. আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু'ই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ১১. আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়ায়য় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। ১২. আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (৩৬ সূরা ইয়াসিন: আয়াত ১০-১২)

# ৮৩. রাস্লুল্লাহ সা. তো কেবল একজন উপদেশদাতা

فَنَكِّرْ سَ إِنَّهَا ۖ أَنْسَ مُنَكِّرٌ (٢٦) لَسْسَ عَلَيْهِرْ بِهُصَيْطِرِ (٢٢) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَنِّبُهُ اللهُ الْعَنَابُ الْأَكْبَرَ (٢٣) السَّعَ عَلَيْهِرْ بِهُصَيْطِرِ (٢٣) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَنِّبُهُ اللهُ الْعَنَابُ الْأَكْبَرَ (٢٣)

অর্থ : ২১. অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, ২২. আপনি তাদের শাসক নন, ২৩. কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, ২৪. আল্লাহ্ তাকে মহাআযাব দেবেন। (৮৮ সূরা আল গাশিয়াহ : আয়াত ২১-২৪)

# ৮৪. হে নবী আপনি বলুন, আমি তোমাদের সুপথে আনয়ন করার মালিক নই

قُلْ إِنِّى لاَّ آمُلِكُ لَكُرْ ضَرًّا وَّلاَ رَشَلًا (٢١) قُلْ إِنِّى لَىْ يَّجِيْرَنِىْ مِنَ اللهِ آحَلُّ وَّلَىٰ آجِلَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَلًا (٢٢) إِلاَّ بَلْغًا مِّنَ اللهِ رَاكُ اللهِ آحَلُّ وَلَيْ آمِلِكُ لَكُمْ نَارًا ﴿٢٣] إِلاَّ بَلْغًا مِّنَ اللهِ آحَلُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ عَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَلًا (٢٣) (٢٢ سُورَةَ الْجِيِّ: اٰيَاتُهَا ٢١-٢٣)

অর্থ : ২১. বলুন : আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। ২২. বলুন : আল্লাহ্ তাআলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। ২৩. কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বাণী পৌছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রস্লকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৭২ সূরা আল জিন : আয়াত ২১-২৩)

## ৮৫. আমি এর জন্য তোমাদের কাছে প্রতিদান চাই না

إِنِّى لَكُرْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونِ (١٢٦) وَمَا ٓ أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ مِن آجُرِ ع إِنْ آجُرِ يَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعُلَهِ مِنَ (١٢٠) (١٢٠) وَمَا ٓ أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ مِن آجُرِ ع إِنْ آجُرِ يَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعُلَهِ مِنَ (١٢٠) (١٢٨ عَوْرَةً اَلشَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ١٢٥-١٢٨)

অর্থ: ১২৫. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। ১২৬. অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ১২৭. আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তাই দেবেন।

(২৬ সূরা আশ ভ'আরা : আয়াত ১২৫-১২৭)

# ৮৬. রাস্লুল্লাহ সা.-এর মধ্যে আছে উত্তম নমুনা

(٢١) اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَل

# ৮৭. আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে রাস্লুল্লাহ সা.কে অনুসরণ করতে হবে

قُلْ إِنْ كُنْتُر تُحِبُّوْنَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُرُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُر ذُنُوبَكُر ﴿ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْرٌ (٣) (٣) شُورَةً الل عِمْرَانَ : اَيَاتُهَا ٣) अर्थ १ ७১. আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসা রাখ, তবে তোমরা আমার (রাস্লুল্লাহ সা.-এর) অনুসরণ কর, তবে. আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন; আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩১)

# ৮৮. মু'মিনরা আল্লাহ ও রাস্লুল্লাহ সা.-এর বিধান তনে বলে, আমরা তনলাম ও মেনে নিলাম

إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْهُوْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُو لُوْا سَعِفْنَا وَاَطَعْنَا طَ وَٱولَّنِكَ هُرُ الْهُفْلِحُوْنَ (۵۱) (۵۱) (۲۳ سُوْرَةَ اَلنَّوْر: أَيَاتُهَا ۵۱)

অর্থ ঃ ৫১. মুসলমানদের কথা তো এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে দেয়, 'আমরা শুনলাম এবং আদেশ মেনে নিলাম' এবং এরূপ লোকরাই সফলকাম হবে। (২৪ সূরা আন-নূর : আয়াত ৫১

# ৮৯. তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্ম ব্যথায় আত্মঘাতি হবেন

تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَٰبِ الْمُبِيْنِ (٢) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوا مُؤْمِنِيْنَ (٣) إِنْ نَّشَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِرْمِّنَ السَّمَاءِ أَيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُرْ لَهَا خُهِرِيْنَ (٣) (٢٦ سُوْرَةُ اَلشَّعَرَاء: أَيَاتُهَا ٢-٣)

অর্থ : ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। ৪. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। (২৬ সূরা আশ-শু'আরা : আয়াত ২-৪)

# **Nek Amol**

## ৯০. আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না

وَلَوْ أَنْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ٱقْلَدامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُنَّهُ مِنْ ، بَعْنِ سَبْعَةُ ٱبْحُر مَّا نَفِنَ سَ كَلِمْتُ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْرٌ حَكِيْرٌ ﴿ ٢٠) (٢٠ مُورَةً لَقُبْنُ : أَيَاتُهَا ٢٠)

অর্থ ঃ ২৭. পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ২৭)

## ৯১. সে ব্যক্তি অধিক সন্মানিত যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু

অর্থ ঃ ১৩. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (৪৯ সূরা আল-হুজুরাত : আয়াত ১৩)

# ৯২. আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা কবুলকারী

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ لَ أُجِيْبُ دَعُوةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وَلْيُؤْمِنُوْا بِى لَعَلَّمُرْ يَرْشُكُونَ (١٨٦) (٢ سُوْرَةُ الْبَعَرَةِ : أَيَاتُهَا ١٨٦)

অর্থ ঃ ১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন, আমার সম্বন্ধে আপনাকে [রাস্লুল্লাহ সা.-কে] প্রশ্ন করে, বস্তুত আমি রয়েছি অতি নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার আদেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা, তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সংপথে আসতে পারে।

(২ সূরা আল-বাকারা : আয়াত ১৮৬)

# ৯৩. আল্লাহ তা'আলা আমাদের গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের রগ) থেকেও অধিক নিকটবর্তী

وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ صلى وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْلِ (١٦) (٥٠ سُوْرَةً قَ: أَيَاتُهَا ١٦)

অর্থ ঃ ১৬. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের রগ) থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (৫০ সূরা ক্বাফ : আয়াত ১৬)

# ৯৪. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রুখী প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন

অর্থ : ২৬. আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রুয়ী প্রশস্ত করেন এবং সংকৃচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়। ২৭. কাফের বলে : তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো নাং বলে দিন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (১৩ সূরা রাদ : আয়াত ২৬-২৭)

# ৯৫. বল দেখি যদি আল্লাহ তোমাদের চোখ ও কান নিয়ে যান

قُلْ اَرَءَيْتُرْ اِنْ اَخَلَ اللهُ سَهْعَكُمْ وَاَبْصَارِكُمْ وَخَتَرَعَلَى قُلُوبِكُمْ شَى ْ اِللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَاْتِيْكُمْ بِهِ ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَّفَ الْأَيْسِ ثُمَّ هُرُ يَصْرِفُونَ (٣٦) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ إِنْ اَتْكُمْ عَلَابُ اللَّهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُونَ (٣٦)

(٦ سُوْرَةً ٱلْإَنْعَامِ : إِيَاتُهَا ٣٦-٣٧)

অর্থ: ৪৬. আপনি বলুন: বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরেকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। ৪৭. বলে দিন: দেখতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? (৬ সূরা আল-আনআম: আয়াত ৪৬-৪৭)

# ৯৬. আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে

قُلْ لاَّ اَتُولُ لَكُرْعِنْدِى ْ غَزَ اَنِيُ اللَّهِ وَلاَ اَعْلَى الْغَيْبَ وَلاَ اَتُولُ لَكُرْ إِنِّى مَلَكَ عَ إِنْ اَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْمَى إِلَى ّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَعْدِي وَ اَنْدِرْ بِهِ النِّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْ يَّحْشَرُوْ آ إِلَى رَبِّهِ رُلَيْسَ لَهُرْمِّنْ دُوْنِهِ وَلِيَّ وَلاَ شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُرْ يَتَّقُونَ (٥١) (٦ سُورَةَ اَلاَتَعَا عَ الْمَاتُونَ ٥٠٠)

অর্থ : ৫০. আপনি বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাগ্তার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন : অন্ধ ও চক্ষুদ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? ৫১. আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশন্ধা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না- যাতে তারা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। (৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ৫০-৫১)

#### ৯৭. তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না

مَاسَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ (٣٢) قَالُوا لَر نَكُ مِنَ الْهُصَلِّينَ (٣٣) (٤٠ سُوْرَةَ الْمُنَّتِرِ: أَيَاتُهَا ٢٣-٣٣)

অর্থ : ৪২. বলবে : তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? ৪৩. তারা বলবে : আমরা নামাজ পড়তাম না।
(৭৪ সূরা আল মুদ্দাস্সির : আয়াত ৪২-৪৩)

## ৯৮. নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়

يَّايُّهَا الَّذِينَ أُمَنُوْ آ إِذَا نُودِى لِلصَّلُوةِ مِن يَّوْ إِ الْجُهُعَةِ فَاسْعَوْ ا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَذَٰلِكُرْ عَيْرٌ لَكُرْ إِنْ كُنْتُر تَعْلَمُوْنَ (٩) فَاذَا اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُرْ تَغْلِحُونَ (١٠) (١٠ سُورَةَ الْجَهُعَةُ : أَيَاتُهَا ٩-١٠) هُو مَن الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضَلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُرْ تَغْلِحُونَ (١٠) (١٠ سُورَةَ الْجَهُعَةُ : أَيَاتُهَا ٩-١٠) هُو مَن اللّهُ وَاذْكُرُوا اللّهُ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُرْ تَغْلِحُونَ (١٠) (١٠ سُورَةَ الْجَهُعَةُ : أَيَاتُهَا ٩-١٠) هُو مَن اللّهُ وَاذْكُرُوا اللّهُ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُرْ تَغْلِحُونَ (١٠) (١٠ سُورَةَ الْجَهُعَةُ : أَيَاتُهَا ٩-١٠) هُو مَن اللّهُ وَاذْكُرُوا اللّهُ كَثِيْرًا لِعَلّكُرْ تُغْلِحُونَ (١٠) وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُونَا اللّهُ عَلَيْكُرْ تُغْلِحُونَ (١٠) وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللّهُ وَالْمُونَا لَهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُهُونَا اللّهُ عَلَيْكُرْ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْمُلْكِولُوا اللّهُ عَلَيْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالل

(৬২ সূরা আল জুমুআ : আয়াত ৯-১০)

# ৯৯. নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরয

فَاذَا قَضَيْتُرُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيلًا وَّقُعُودًا وَعلَى جُنُوبِكُرْ ، فَإِذَا اطْهَانَنْتُرْ فَاقِيْهُوا الصَّلُوةَ ، إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْهُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوْقُوْتًا (١٠٣) (٣ سُورَةَ النِّسَاءِ : إِيَاتُهَا ١٠٣)

অর্থ ঃ ১০৩. যখন তোমরা এই নামায সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামায পড়তে থাক যথানিয়মে। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া ফরয।

(৪ সূরা আন-নিসা : আয়াত ১০৩)

### ১০০. দিনে ও রাত্রে মোট ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরয

وَ أَقِيرِ الصَّلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنْسِ يُنْهِبْنَ السَّيَّاسِ ط ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلنَّكِرِيْنَ (١١٣)

(١١ سُوْرَةً مُوْدِ : إِيَاتُهَا ١١٣)

অর্থ ঃ ১১৪. তুমি নামাজ কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাত্রির প্রথম অংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাদের জন্যে উপদেশ। (১১ সূরা হুদ : আয়াত ১১৪)

ব্যাখ্যা ঃ দিনের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের নামায, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের নামাজ এবং রাত্রির প্রথম অংশে মাগরিব ও এশার নামাজ। এভাবে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফর্য। -তাফসীরে ইবন্ কাছীর।

#### ১০১. ঈমানদার বান্দাগণ নামাজ কায়েম করে

إِنَّهَا الْهُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ الْيَهُ زَادَتُهُمْ إِيْهَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٣) الَّذِيْنَ يُقِيْهُوْنَ اللَّهُ وَجِلَتْ هُرُ الْهُوْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُرْ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيْمُ (٣)

(^ سُوْرَةً أَلْإَثْغَالِ : أَيَاتُهَا ٢-٣)

অর্থ ঃ ২. নিশ্চরই ঈমানদারগণতো এরপ হয় যখন তাদের সমুখে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়, তখন সে আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বেশী দৃঢ় করে দেয়। আর তারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের উপরই ভরসা করে, নামাজ কায়েম করে এবং ৩. যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে। ৪. এরাই সত্যিকার ঈমানদার, তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদাসমূহ রয়েছে তাদের রবের নিকট। আর তাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক রিথিক রয়েছে।

(৮ সূরা আল-আনফাল : আয়াত ২-৪)

### ১০২. ধৈর্য ও নামাজ দারা আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে

يَّايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ط إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ (١٥٣) (٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ١٥٣)

অর্থ ঃ ১৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

(২ সূরা আল-বাকারা : আয়াত ১৫৩)

### ১০৩. রুকুকারীদের সাথে অর্থাৎ জামাতে নামায পড়তে হবে

وَ ٱقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (٣٣) (٢ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ : أيَاتُهَا ٣٣)

অর্থ ঃ ৪৩. আর তোমরা কায়েম কর নামায এবং দাও যাকাত, আর রুক্ কর রুক্কারীদের সাথে।

(২ সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত ৪৩)

### ১০৪. তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হবে

تَتَجَافٰى جُنُوْ بُهُرْعَنِ الْيَضَاجِعِ يَلْعُوْنَ رَبَّهُرْ خَوْفًا وَّطَهَعًا زوَّمِهَا رَزَقْنُهُرْ يُنْفِقُوْنَ (١٦) فَلاَ تَعْلَرُ نَفْسٌ مَّا أَغْفِى لَهُرْمِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنِ ج جَزَاءً بِهَا كَانُوْا يَعْهَلُوْنَ (١٤) (٣٣ سُورَةَ السَّجْنَةِ : أَيَاتُهَا ١٦-١٤)

অর্থ ঃ ১৬. রাতে তাদের পার্শ্ব বিছানা হতে পৃথক থাকে। এভাবে যে, তারা আপন রবকে আযাবের ভয়ে এবং সওয়াবের আশায় ডাকতে থাকে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায পড়ে)। ১৭. আর আমার দেয়া সম্পদ হতে খরচ করে। অতএব কেউ জানে না যে, এ সমস্ত লোকদের জন্য নয়ন জুড়ানো কি কি সামগ্রী গায়েবের ভাগুরে মওজুদ রয়েছে। এটা তাদের নেক আমলের প্রতিদান।

(৪১ সূরা সাজদাহ : আয়াত ১৬-১৭)

www.quranerbishoy.com Page: 29

### ১০৫. নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হতে বিরত রাখে

أَثُلُّ مَّا أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَٱقِرِ الصَّلُوةَ ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿ وَلَٰنِكُو اللّهِ اَكْبَرُ ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ (٣٥) (٢٥ سُوْرَةَ ٱلْعَنْكَبُوْسِ : إِيَاتُهَا ٢٣)

অর্থ ঃ ৪৫. হে মুহাম্মদ সা. যে গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দী করুন, নিশ্যু নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যই অবগত আছেন। (২৯ সূরা আল-আনকাবৃত : আয়াত ৪৫)

#### ১০৬. আমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁর রাসৃল সা. এবং মু'মিনগণ যারা নামাজ পড়ে

إِنَّهَا وَلِيُّكُرُ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَهُرْ رَٰكِعُوْنَ (۵۵) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَالنَّذِيْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالنَّذِيْنَ الْمُأْوَلَةِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهِ هُرُ الْغُلِبُونَ (۵٦) (٥ سُوْرَةَ الْمُآلِدَةِ : أَيَاتُهَا ٥٥-٥٦)

অর্থ ঃ ৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এবং মু'মিনগণ যারা নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে, এই অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে। ৫৬. আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সহিত এবং তাঁর রাস্লের সহিত এবং ঈমানদারগণের সহিত, তবে তারা আল্লাহর দলভুক্ত হল এবং নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

(৫ সূরা আল-মায়েদা : আয়াত ৫৫-৫৬)

#### ১০৭. নামাজ কায়েম করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে

وَأَنْ آقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُوْهُ ط وَهُوَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٢) (٦ سُورَةَ آلاَتُعَا ٢ : أياتُهَا ٢٠)

অর্থ ঃ ৭২. আর এটাও যে, নামাজের পাবন্দী কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর তিনিই আল্লাহ যাঁর কাছে তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে। (৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ৭২)

#### ১০৮. তারাই সফল যারা বিনয় ও খুন্তর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে

قَنْ أَفْلَحَ الْهُوْمِنُونَ (١) الَّذِيْنَ مُرْ فِيْ صَلَاتِهِرْ خُشِعُونَ (٢) وَالَّذِيْنَ مُرْعَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ (٣) (٣) سُورَةَ اَلْهُوْمِنُونَ : اَيَاتُهَا ١٠-١) अर्थ \$ ك. অবশ্যই সফল হয়েছে মু'মিনগণ ২. যারা বিনয় ও খুঙর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে। ৩. যারা অনর্থক কথা বার্তা হতে বিরত থাকে। (২৩ সূরা আল-মুমিন্ন : আয়াত ১-৩)

### ১০৯. নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশুওয়ালাদের জন্য নয়

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخُشِعِيْنَ (٣٥) ٱلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ ٱنَّهُرْ مَّلْقُوْا رَبِّهِرْ وَٱنَّهُرْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ (٣٦) (٣ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ : إِيَاتُهَا ٣٥-٣٦)

অর্থ ঃ ৪৫. আর সাহায্য লও, ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুণ্ডওয়ালাদের জন্য নয়। ৪৬. খুণ্ডওয়ালা তারাই যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের সহিত তাদের দেখা হবে আর এটাও ধারণা করে যে, তারা আপন প্রভুর নিকট ফিরে যাবে। (২ সূরা আল-বাকারা: আয়াত ৪৫-৪৬)

### ১১০. যারা লোককে দেখাবার জন্য নামাজ পড়ে তাদের জন্য বড় সর্বনাশ

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ (٣) الَّذِيْنَ هُرْعَنْ صَلاَتِهِرْ سَاهُوْنَ (۵) الَّذِيْنَ هُرْيُرَا أُوْنَ (٦) (١٠٨ سُوْرَةَ الْبَاعُوْنِ: أَيَاتُهَا ٣-٢)

অর্থ ঃ ৪. অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাজীদের জন্য ৫. যারা নিজেদের নামাজকে ভূলে থাকে। ৬. আর যারা লোককে দেখাবার জন্য নামাজ. পড়ে। (১০৭ সূরা আল-মাউন : আয়াত ৪-৬)

### ১১১. হে আল্লাহ আমাকে বিশেষভাবে নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দিন

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْرَ الصَّلُوةِ وَمِي ذُرِيَّتِي مدربَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءٍ (٣٠) (١٣ سُوْرَةَ إِبْرَمِيْرَ: أَيَاتُهَا ٣٠)

অর্থ ঃ ৪০. হে আমার রব! আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে বিশেষভাবে. নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দিন। হে আমার রব আমাদের দোয়া কবুল করুন। (১৪ সূরা ইব্রাহীম: আয়াত ৪০)

#### ১১২. আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দিন

وَ أَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلْوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴿ لِاَنَسْئَلُكَ رِزْقًا ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى (١٣٢) (٢٠ سُوْرَةَ طَهٰ: أَيَاتُهَا ١٣٢)

অর্থ: ১৩২. আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাইনা। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্ভীরুতার পরিণাম শুভ।

(২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ১৩২)

# ১১৩. যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর তখন নামাজে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গুনাহ্ নাই

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَجِنْ فِي الْأَرْضِ مُرِّغَمًّا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ط وَمَنْ يَّخُرُجْ مِنْ ؟ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُرَّ يُنْ رِكْهُ الْهَوْتَ فَقَنْ وَقَعَ اَجْرُهٌ عَلَى اللهِ ط وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا (١٠٠) وَإِذَا ضَرَبْتُرْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ وَ إِنْ خِفْتُرْ اَنْ يَّفْتِنَكُرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ط إِنَّ الْكُغِرِيْنَ كَانُوا لَكُرْ عَدُوًا مَّبِيْنًا (١٠١) (٣ سُورَةَ ٱلنِّسَاءِ: اَيَاتُهَا ١٠٠-١٠١)

অর্থ: ১০০. যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। ১০১. যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাজে কিছুটা হাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। (৪ সূরা আন্ নিসা: আয়াত ১০০-১০১)

### ১১৪. দুর্ভোগ সেসব নামাজীর যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ (٣) الَّذِيْنَ هُرْعَيْ صَلاَتِهِرْ سَاهُوْنَ (٥) ٱلَّذِيْنَ هُرْ يُرَاءُوْنَ (٦) (١٠ سُوْرَةَ الْمَاعُونِ : أَيَاتُهَا ٣-٢)

অর্থ: ৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর ৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর ৬. যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে।

(১০৭ সূরা মাউন : আয়াত ৪-৬)

# ১১৫. পানি পাওয়া না গেলে তায়ামুম করতে হবে

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَاثْتُرْسُكُولَى حَتَّى تَعْلَبُوا مَا تَقُوْلُونَ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّعَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا لاَ وَإِنْ كُنْتُرُ مَّرْضَى اَوْعَلَى سَفَرِ اَوْجَاءَ اَحَلَّ مِّنْكُرْمِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَهَسْتُرُ النِّسَاءَ فَلَرْ تَجِلُوا مَا عَنْهُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُرُ وَايْدِيْكُرُ لا إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا (٣٣) (٣ مُورَةُ النِّسَاءِ: أَيَاتُهَا ٣٣)

অর্থ : ৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর নামাজের কাছে যেও না ফরয গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিছু, মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রসাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিছু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াশুম করে নাও- তাতে মুখমগুল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্রয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।

(৪ সূরা নিসা : আয়াত ৪৩)

www.quranerbishoy.com Page: 31

### ১১৬. নামাজ পড়তে অজু করতে হবে

অর্থ : ৬. হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগু হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ামুম করে নাও- অর্থাৎ, স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৫ সূরা মায়েদা: আয়াত ৬)

### ১১৭. যারা নামাজে যত্রবান তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে

وَالَّذِيْنَ مُرْ لِامْنْتِمِرْ وَعَهْدِمِرْ رُعُوْنَ (٣٢) وَالَّذِيْنَ مُرْ بِشَهْدُ تِهِرْ قَانِمُوْنَ (٣٣) وَالَّذِيْنَ مُرْ يِشَهْدُ الْمِهُوْنَ (٣٣) وَالَّذِيْنَ مُرْ يَعَافِظُوْنَ (٣٣) وَالَّذِيْنَ مُرْعَلَى صَلاَتِهِرْ يُحَافِظُوْنَ (٣٣) وَالَّذِيْنَ مُرْعَلَى صَلاَتِهِرْ يُحَافِظُوْنَ (٣٣) وَالَّذِيْنَ مُرْعَوْنَ (٣٣) (٧٠ سُوْرَةَ الْمَعَارِجِ: أَيَاتُهَا ٢٣-٣٥)

অর্থ : ৩২. এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে ৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান ৩৪. এবং যারা তাদের নামাজে যত্নবান ৩৫. তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। (৭০ সূরা আল মাআরিজ : আয়াত ৩২-৩৫)

### ১১৮. সে দিন সেই কঠিন সময়ে তারা সেজদা করতে পারবে না

يَوْاً يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُنْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ (٣٣) غَاشِعَةٌ أَبْصَارُمُرْ تَرْمَقُهُمْ ذِلَّةً ط وَقَلْ كَانُوا يُلْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَمُرْ سِلِّهُوْنَ (٣٣) (٢٨ سُوْرَةُ الْقَلَرِ: أَيَاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৪২. গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অত:পর তারা সেজদা করতে পারবে না। ৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রন্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৬৮ সুরা কালাম : আয়াত ৪২-৪৩)

# ১১৯. রমযান মাসে নাযিল করা হয়েছে কুরআন

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ ٱلنَّامِ فِيهِ الْقُرْانُ هُنَّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُنَّى وَالْفُرْقَانِ عَنَى شَهِنَ مِنْكُرُ الشَّهْرَ فَلْيَصُهُ مُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا الْوَيْ الْمُولَى اللهُ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ الْعُسْرَةِ وَلِيَّكُمِلُوا الْعِنَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ الْعُسْرَةِ وَلِيَّكُمِلُوا الْعِنَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ الْعُسْرَةِ وَلِيَّكُمِلُوا الْعِنَّةَ وَلِيَّكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ الْعُنْ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَنْكُرُ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَى مَا هَنْكُولُونَ (١٨٥) (٢ سُورَةَ الْبَعَرَةِ : اٰيَاتُهَا ١٨٥)

অর্থ: ১৮৫. রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না- যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমারে হেদায়েত দান করার দক্ষন আল্লাহ্' তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

(২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৮৫)

### ১২০. তোমাদের উপর রোযা ফর্য করা হয়েছে

يَا يَّهَا الَّذِيْنَ أَمْنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُرُ الصِّيَا ۗ كَهَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُر لَعَلَّكُر تَتَّقُونَ (١٨٣) (٢ سُورَةَ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ١٨٣) अर्थ : ১৮৩. হে ঈমানদারগণ । তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (২ সূরা আল বাক্কারা : আয়াত ১৮৩)

# ১২১. রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে

أحِلَّ لَكُرْ لَيْلَةَ الصِّيَا إِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُرْ هُنَّ لِبَاسُّ لَّكُرْ وَأَنْتُرْ لِبَاسُّ لَّهُنَّ لَكُرْ اللهِ اللهُ الْكُرْ كَانَتُ اللهُ الْكُرْ عَنَا اللهُ الْكُرْ وَعَفَا عَنْكُرْ وَعَفَا عَنْكُرْ وَعَفَا عَنْكُرْ وَعَفَا عَنْكُرْ وَالْمَرِي اللهِ اللهُ اللهُ لَكُرْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْإَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ عَلَيْكُرْ وَعَفَا عَنْكُرْ وَ فَالْئَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُرْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْإَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْخَيْطِ الْفَجْرِ مِنَ الْغَجْرِ مِنَ الْخَيْطِ السِّيَا } إلى النَّلُوع وَلَاتُبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُرْعَٰ عَلَوْنَ لا فِي الْمَسْجِلِ وَ تِلْكَ حُلُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا وَكَالِكَ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْيَاسِ لَعَلَّهُرْ يَتَّقُونَ وَ اللهِ اللهُ الْبَعَرَةِ : إِيَاتُهَا ١٨٤)

অর্থ : ১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহ্বাস কর এবং যাকিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুদ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত । আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। (২ সূরা আল বাক্বারা: আয়াত ১৮৭)

#### ১২২. বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবার শক্তি সামর্থ যে রাখে সে যেন হজ্জ করে

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرِكًا وَ هُنَّى لِلْعَلَمِيْنَ (٩٦) فِيهِ إَيْتُ بَيِّنْتُ مَّقَامٌ إِبْرُهِيْرَ ۽ وَمَنْ دَعَلَهُ كَانَ أُولَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ (٩٤) أُمِنًا وَلِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ (٩٤) أُمِنًا وَاللَّهُ عَنِي الْعَلَمِينَ (٣٤) (٣ سُورَةَ الِ عِبْرَانَ : آيَاتُهَا ٩٦-٩٤)

অর্থ: ৯৬. নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্যে হেদায়েত ও বরকতময়। ৯৭. এতে রয়েছে 'মকামে -ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের

সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না- আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ৯৬-৯৭)

# ১২৩. হজ্জকালীন সময়ে যেন কোন রকম লড়াই-ঝগড়ার কথা বার্তা না হয়

ٱلْحَجُّ اَشْهُرٌّ مُعْلُومْتُّ جَ فَهَىْ فَرَضَ فِيْهِيَّ الْحَجَّ فَلاَرَفَتَ وَلَافُسُوْقَ لا وَلاَجِنَالَ فِي الْحَجِّ هُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَبْهُ اللَّهُ هَ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ﴿ وَاتَّقُوْنِ يَا وُلِي الْإَلْبَابِ (١٩٤) (٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : اَيَاتُهَا ١٩٤)

অর্থ: ১৯৭. হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া, না অশোভন কোন কাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সংকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নি:সন্দেহে সর্বেত্তিম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অনুষ্ধে করায় কোন পাপ নেই।

(২ সুরা বা্কারা : আয়াত ১৯৭)

## ১২৪. নিশ্চিই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমুহের অন্তর্ভূক্ত

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَاّئِرِ اللَّهِ عَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّونَ بِهِمَا ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَانِ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيْرٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيْرٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

অর্থ : ১৫৮. নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সূতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তাঁর সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। (২ সুরা বাক্বারা : আয়াত ১৫৮)

### ১২৫. ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না

يَّايَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْنَ وَاَنْتُر حُرُّا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُر مُتَعَيِّدًا فَجَزَاءً مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَرِيَحُكُر بِهِ ذَوَا عَنْلِ مِنْكُر مَنْيًا النِّهُ عَنْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَرِيَحُكُر بِهِ ذَوَا عَنْلِ مِنْكُر مَنْيًا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِرُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِرُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنْلُ أَوْقَ وَبَالَ آمْرِهِ وَعَفَا اللَّهُ عَنَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِرُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتَقِرُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنَا مُوا مِنْ وَانْتِقَا مِ (٩٥) (٥ مُورَةً ٱلْبَائِينَةِ : آيَاتُهَا ٥٩)

অর্থ : ৯৫. হে মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেন্ডনে শিকার বধ করবে, তাঁর উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে-বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবা পৌঁছাতে হবে। অথবা তাঁর উপর কাফফারা ওয়াজেব- কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তাঁর সমপরিমাণ রোযা রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৫ সূরা আল মায়েদা: আয়াত ৯৫)

#### ১২৬. নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর

وَ ٱقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاٰتُوا الزَّكُوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُر ْتُرْحَمُوْنَ (٥٦) لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَاْوْهُرُ النَّارُ ط وَلَبِنْسَ الْهَصِيْرُ (٥٤) (٢٣ سُوْرَةَ ٱلنَّوْرِ : إِيَاتُهَا ٥٦-٥٥ )

অর্থ : ৫৬. নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। ৫৭. তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল!

(২৪ সূরা আন নূর : আয়াত ৫৬-৫৭)

#### ১২৭. যাকাত দান কর

وَ اَقِيْمُوْا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوْامَعَ الرَّاكِعِيْنَ (٣٣) (٢ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ : آيَاتُهَا ٣٣)

অর্থ: ৪৩. আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকু কর যারা রুকু করেছে তাদের সাথে।

(২ সুরা বা্কারা : আয়াত ৪৩)

#### ১২৮. স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর

الّٰذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُرُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُرِّ لاَيُتَبِعُونَ مَا اَنْفَقُواْ مَنَّا وَلاَ اَذَى لا لَّهُر اَجُرُهُر عَنْ رَبِّهِرَ وَلاَ عَرْوَا اللّٰهِ عُلَيْ مَلِ اللّٰهِ ثُرِّ مِنْ مَلَ وَاللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنِي مَلِكُ اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنِي مَلِيَّ الْبَعَرَةِ : اَيَاتَهَا : اَيَاتَهَا : اللّٰهُ عَنِي مَلِيَّ مَلِيَّ مَلِيَّ الْبَعَرَةِ : اَيَاتَهَا : اَيَاتَهَا : اللّٰهُ عَنِي مَلِيَّ مَلِيَّ مَلْ اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهُ عَنِي مَلِي اللّٰهِ عَلَى مَلِيَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهُ عَنِي مَلْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

#### ১২৯. দান-খয়রাত করলে আল্লাহ কিছু গুনাহ দূর করে দিবেন

إِنْ تُبْدُوْا الصَّافَاتِ فَنِعِمًاهِيَ عَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّن سَيِّاٰتِكُمْ ، وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ (٢٤١) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُ وَلَا يَنْفِعُوْا مِنْ خَيْر فَلِا نَفُسِكُمْ ، وَمَا تُنْفِعُوْا مِنْ خَيْر فَلِا نَفُسِكُمْ ، وَمَا تُنْفِعُوْنَ إِلاَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ عَبِيْرٌ مِنْ اللَّهِ ، وَمَا تُنْفِعُوْا مِنْ خَيْر نَفُسِكُمْ ، وَمَا تُنْفِعُونَ إللَّهِ ، وَمَا تُنْفِعُوْا مِنْ خَيْر يُّونَ اللَّهُ عَلْمُونَ إلَّا اللهِ ، وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْر يُّونَ اللهِ ، وَمَا تُنْفِعُوا اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٤٢) (٢ سُوْرَةُ الْبَعَرَةِ : آيَاتُهَا : ٢٤١-٢٤٢)

অর্থ : ২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দুর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। ২৭২. তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তাঁর পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

(২ সুরা বা্কারা : আয়াত ২৭১-২৭২)

#### ১৩০. প্রিয় বস্তু থেকে দান করতে হবে

لَىْ تَنَالُو الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْرَّ (٩٢) (٣ سُوْرَةَ الْ عِبْرَانَ : آيَاتُهَا : ٩٢)

অর্থ : ৯২. কন্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন। (৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯২)

### ১৩১. যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময়ে ব্যয় করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন

ٱلَّذِيْنَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظِيِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْهُحْسِنِيْنَ (١٣٣)

(٣ سُوْرَةً أَلِ عِمْرَانَ : أَيَاتُهَا :١٣٣)

অর্থ : ১৩৪. যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে বস্তুত: আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। (৩ সূরা ইমরান : আয়াত ১৩৪)

## ১৩২. কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে

وَمَا لَكُرْ اَلاَّ تَنْفِقُواْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ السَّوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ لَاَيَسْتَوِى مِنْكُرْشَ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ ﴿ اُوَلَٰئِكَ اَعْظَرُ دَرَجَةً مِّنَ النِّذِيْنَ اَنْفَقُواْ مِنْ ۖ بَعْلُ وَقُتَلُواْ ﴿ وَكُلاَّ وَعَلَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ (١٠) مَنْ ذَاا لَّنِي يُقُرِفُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهٌ وَلَهُ آجُرٌ كَرِيْرٌ (١١) (٥٤ سُورَةُ الْحَدِيْدِ : آيَاتُهَا : ١٠-١١)

অর্থ : ১০. তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমভল ও ভূমভলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মকা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ১১. কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মান জনক পুরস্কার। (৫৭ সূরা আল হাদীদ: আয়াত ১০-১১)

# ১৩৩. মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا لاَ تُلْهِكُرْ آمُوَالكُرْ وَلَا آوُلاَدُكُرْعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ مُرُ الشَّعِرُونَ (٩) وَٱنْفِقُوا مِنْ مَّارَزَقْنَكُرْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ اَحَلَكُرُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ ٱخْرْتَنِيْ آلِلْي اَجَلٍ قَرِيْبٍ لا فَأَصَّلَّقَ وَٱكُنْ مِّنَ الصَّلِحِيْنِ (١٠)

(٣٣ سُوْرَةُ الْمُنْفِقُونَ : أَيَاتُهَا : ٩-١٠)

অর্থ : ৯. হে মু'মিনগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রন্ত। ১০. আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন ? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৬৩ সূরা আল মুনাফিকুন: আয়াত ৯-১০)

### ১৩৪. আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُرُ وَاسْبَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُواْ خَيْرًا لِّإِنْفُسِكُرْ دُومَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَى عُمْرُ الْمُفْلِحُونَ (١٦) إِنْ تُقْرِضُوْا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَّضْفِفْهُ لَكُرْ وَيَغْفِرْلَكُرْ د وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيْرٌ (١٤) (٦٣ سُوْرَةَ التَّفَابُي: اَيَاتُهَا: ١٦-١٤)

অর্থ : ১৬. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, তন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (৬৪ সূরা আত তাগাবুন: আয়াত ১৬-১৭)

## ১৩৫. ধনীদের ধনসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক আছে

إِنَّ الْهُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ (١٥) أَخِرِيْنَ مَآ أَتُهُرْ رَبُّهُرْ ء إِنَّهُرْ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ (١٦) كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ (١٤) وَبِالْإَشْحَارِ هُرْ يَشْتَغْفِرُوْنَ (١٨) وَفِيْ أَمُوَ الْهِرْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْهَحْرُوْ إِ (١٩) (٥١ سُوْرَةُ النَّرِيلْتِ : آيَاتُهَا ١٥-١٩)

অর্থ: ১৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ভীরুরা প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে থাকবে। ১৬. এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ১৭. তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, ১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, ১৯. এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।

(৫১ সূরা আয যারিয়াত : আয়াত ১৫-১৯)

### ১৩৬. আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না

إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَا (٣) الَّذِي عَلَّرَ بِالْقَلَرِ (٣) عَلَّرَ الْإِنْسَانَ مَالَرْ يَعْلَر (٥) (٩٣ سورة العلق:: أَيَاتُهَا ٥-٣)

অর্থ ঃ ৩. পাঠ করুন, আপনার রব অতি দানশীল। ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেনে। ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬ সূরা আলাক্ব: আয়াত ৩-৫)

### ১৩৭. নামাজে কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পড়তে হবে

يَّا يَّهَا الْهُزَّقِلُ (١) قُرِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلاً (٣) يِّصْفَهَ ۚ اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً (٣) اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً (٣) اِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً (۵) (٣- سُوْرَةَ الْهُزَّيِّلِ : أِيَاتُهَا ١-٥)

অর্থ ঃ ১. হে চাদরাবৃত রাসূল! ২. রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়িয়ে থাকুন। ৩. অবশ্য কিছুক্ষণ আরাম করে নিন, ৪. অর্থাৎ অর্ধরাত্র অথবা অর্ধরাত্র হতে কিছু কম, অথবা অর্ধরাত্র হতে কিছু বেশী আরাম করে নিন। আর নামাজে. কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পাঠ করুন। ৫. আমি অচিরেই আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী প্রেরণ করছি।

(৭৩ সূরা আল-মোজ্জামেল : আয়াত ১-৫)

## ১৩৮. আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরা বুঝে

অর্থ ঃ ৪৩. আর আমি ঐ দৃষ্টান্তগুলি মানুষের উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকি, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরাই বুঝে। ৪৪. আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। ঈমানদারদের জন্য এতে বড় প্রমাণ রয়েছে। (২৯ সূরা আল-আনকাবৃত: আয়াত ৪৩-৪৪)

### ১৩৯. আল্লাহ তা'আলাকে তারাই ভয় পায় যারা জ্ঞানী

وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَاَبِّ وَالْاَثْعَا ﴾ مُخْتَلِفُّ ٱلْوَائَهُ كَنْ لِكَ طِ إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمُّوُّا طِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ غَفُورٌ (٢٨) (٢٩ سُوْرَةُ فَاطِر : أِيَاتُهَا ٨٢)

অর্থ ঃ ২৮. এভাবে রং বেরং-এর মানুষ জস্তু ও প্রাণীসমূহ রয়েছে। আল্লাহকে তাঁর সেই বান্দারাই ভয় করে যারা জ্ঞানী। বাস্তবিকই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই ক্ষমাশীল। (৩৫ সূরা আল-ফাতির : আয়াত ২৮)

### ১৪০. যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে?

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْلَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْهَةَ رَبِّهٖ ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّهَا وَا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

অর্থ ঃ ৯. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে তার রবের রহমতের প্রত্যাশা করে সেকি তার সমান যে তা করে না আপনি বলুন যে, যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে? সে লোকেরাই নসীহত গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান। (৩৯ সূরা আল-যুমার : আয়াত ৯)

### ১৪১. অন্ধ ও চক্ষুদ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে?

قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْإَعْمَى وَالْبَصِيْرُ لا أَثْ هَلْ تَسْتَوى الظُّلُمْتُ وَالنُّوْرُجِ (١٣ سُوْرَةَ ٱلرَّعْنِ: أَيَاتُهَا ١٦)

অর্থ ঃ ১৬. বলুন হে নবী! অন্ধ ও চক্ষুশ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিনু হতে পারে? (১৩ সূরা আর-রা'দ : আয়াত ১৬)

# ১৪২. জ্ঞানী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন

يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِينَ أُمَنُوْا مِنْكُرُلا وَالَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِلْرَ دَرَجْتِ ﴿ وَاللّهُ بِهَا تَعْهَلُوْنَ خَبِيرٌ ۚ (١١) (٨٥ سُوْرَةَ ٱلْهُجَادَلَةِ : أَيَاتُهَا ١١) अर्थ \$ \$5. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৫৮ সূরা আল-মুজাদালা : আয়াত ১১)

### ১৪৩. আল্লাহর জিকির দারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়

ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِنِكُرِ اللَّهِ ﴿ اَلاَ بِنِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) اَلَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُسِ طُوْبُى لَهُرْ وَحُسْنُ مَاٰبِ (٢٩) (١٣ سُوْرَةَ اَلرَّعْنِ : أَيَاتُهَا ٢٨-٢٩)

অর্থ : ২৮. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। ২৯. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (১৩ সূরা : রাদ, আয়াত : ২৮-২৯)

### ১৪৪. মানুষ যখন কষ্টের সমুখীন হয় তখন ওয়ে বসে দাড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ءِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ شُرَّةً مَرَّ كَانَ لَّرْ يَنْعُنَا إِلَى شُرِّ مَسَّهُ طَ كَنْ لِكَ زُيِّنَ لِلْهُشْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢) وَلَقَنْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُرْ لَمَّا ظَلَهُوْا لا وَجَاءَتُهُرْ رُسُلُهُرْ بِالْبَيِّنْسِ وَمَا كَانُوْا لِيُوْمِنُوا طَ كَنْ لِكَ نَجْزِى الْقَوْاَ الْهُجْرِمِيْنَ (١٣) (١٠ سُوْرَةً يُونَسَ : أَيَاتَهَا١٢-١٣)

অর্থ: ১২. আর যখন মানুষ কটের সমুখীন হয়, গুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, কখনো কোন কটেরই সমুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে। ১৩. অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে। (১০ সূরা: ইউনুস, আয়াত: ১২-১৩)

### ১৪৫. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো

فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرُكُرْ وَاشْكُرُواْ لِيْ وَلاَتَكْفُرُونَ (١٥٢) يَايَّهَا الَّنِيْنَ أَمَنُواْ اسْتَعِيْنُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوٰةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ (١٥٣) (٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ١٥٣–١٥٣)

অর্থ : ১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্বরণ কর, আমিও তোমাদের স্বরণ করবো এবং আমার কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না ৷ ১৫৩. হে মুমিনগণ ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর । নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন । (২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াত ১৫২-১৫৩)

### ১৪৬. প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সুব্হানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবর পড়তে হবে

دَعُوْهُرْ فِيْهَا سُبْحُنَكَ اللَّهُرَّ وَتَحِيَّتُهُرْ فِيْهَا سَلْرَّ ء وَأَخِرُ دَعُوْهُرْ أَنِ الْحَهْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ (١٠) (١٠ سُوْرَةَ يُونَسَ : أَيَاتُهَا ١٠) অৰ্থ ঃ ১০. তথায় তাদের বাক্য হবে সুবহানাল্লাহ এবং পরম্পরের সালাম হবে আস্সালামু আলাইকুম, আর তাদের শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। (১০ সূরা ইউনুস : আয়াত ১০)

# ১৪৭. যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তারা দিবা রাত্রি তার তাসবীহ পাঠ করতে ক্লান্তি বোধ করেন না

ُ وَلَهً مَنْ فِي السَّمْوٰسِ وَالْأَرْضِ ط وَمَنْ عِنْكَةً لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ج (١٩) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَغْتُرُوْنَ (٢٠) (٢١ سُوْرَةً أَلْاَنْبَيَّاءِ : إِيَاتُهَا ١٩-٢٠)

অর্থ ঃ ১৯. আর যা কিছু আসমানসমূহে ও জমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তও হয় না। ২০. বরং দিন ও রাত আল্লাহর তসবীহু পাঠ করে কদাচিৎ বিরত হয় না। (২১ সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত ১৯-২০)

### ১৪৮. প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় নিজের গুনাহের জন্য এস্তেগফার করতে হবে

وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا (١٠٦) (٣ سُوْرَةُ ٱلنِّسَاءِ: أَيَاتُهَا ١٠١)

অর্থ ঃ ১০৬. আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৪ সূরা আন নিসা : আয়াত ১০৬)

### ১৪৯. যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল

كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ ۚ إِسْرَائِيْلَ ٱللَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۚ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَٱنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَهِيْعًا طَوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَٱنَّهَا عَلَى الْأَرْضِ فَكَٱنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَهِيْعًا طَوَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَٱنَّهَا النَّاسَ جَهِيْعًا (٣٢) (٥ سُوْرَةَ ٱلْهَآئِكَةِ : أَيَاتُهَا ٣٢)

অর্থ ঃ ৩২. যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত অথবা তা কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোন ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ সূরা মায়িদা: আয়াত ৩২)

### ১৫০. মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُرْعَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُرْ تُرْمَمُوْنَ (١٠) (٣٩ سُوْرَةَ الْحُجْرُتِ : أَيَاتُمَا ١٠)

অৰ্থ ঃ ১০. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে
তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (৪৯ সূরা আল-ছজুরাত : আয়াত ১০)

## ১৫১. এতিম, মিসকীন, প্রতিবেশী, দাস-দাসী সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে

وَاعْبُكُوا اللّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِىَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِنِى الْقُرْبَى وَالْيَتْنِي وَالْهَسُكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَنْبِ وَالْهَالِهُ الْمَالُكُورُ الْجَنْبِ وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَالْمَالُكُورُ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (٣٦)

(٣ سُوْرَةُ ٱلنِّسَاءِ : أَيَاتُهَا ٣٢)

অর্থ ঃ ৩৬. আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত কর, এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথেও এবং এতীমদের সাথেও এবং দরিদ্রদের সাথেও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং সহচরদের সাথেও এবং পথিকদের সাথেও এবং উহাদের সাথেও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে। নিশ্চয়় আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালবাসেন না, যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্ম-গর্ব করে। (৪ সূরা আন্-নিসা: আয়াত ৩৬)

# ১৫২. সকল পুণ্য এটাই নয় যে মুখকে পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে করা হল

অর্থ ঃ সকল পুণ্য এটাতেই নয় যে, তোমরা স্বীয় মুখকে পূর্বদিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে বরং পুণ্য তো এটা যে, কোন ব্যক্তি সমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতীমদেরকে এবং মিসকীনদেরকে এবং রিক্তহন্ত মুসাফিরদেরকে, আর ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ মোচনে, আর নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাতও আদায় করে, আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় আর যারা ধীরস্থির থাকে অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে এবং ধর্ম-যুদ্ধে। তারাই সত্যিকারের মানুষ; এবং তারাই সত্যিকারের আল্লাহভীক্র। (২ সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ১৭৭)

### ১৫৩. মাপে কমদাতাদের জন্য সর্বনাশ

وَيْلٌّ لِّلْهُ طَغِّفِيْنَ (١) الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوْهُرْ اَوْ وَّزَنُوْهُرْ يُخْسِرُوْنَ (٣) اَلَا يَظُنَّ ٱولَّ بِكَ اَنَّهُرْ مَّبْعُوْتُونَ (٣) لِيَوْ إِ عَظِيْرِ (۵) (٨٣ سُوْرَةَ الْهُ طَغِّفِيْنَ : إِيَاتُهَا ١-٥)

অর্থ ঃ ১. নিরতিশয় সর্বনাশ রয়েছে, মাপে কমদাতাদের জন্য.। ২. যখন তারা মানুষের নিকট হতে মেপে নেয়, তখন পুরাপুরিই নেয়। ৩. যখন তারা অন্যকে. মেপে কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। ৪. তারা কি চিন্তা করে না তারা পুনরুজ্জীবিত হবেঃ ৫. মহাদিবসে! (৮৩ সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: আয়াত ১-৫)

## ১৫৪. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে হবে ভয়াবহ সেদিন সমাগত হবার পূর্বে

يَّايَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوَّا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنْكُرْمِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّاْتِي يَوْمُّ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَا هُلَّةً وَّلَا شَفَاعَةً ﴿ وَالْكُفِرُونَ هُرُ الظَّلِمُونَ (٢٥٣) (٢ سُورَةَ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ٢٥٣)

অর্থ ঃ ২৫৪. হে মু'মিনগণ! ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, সে দিন সমাগত হবার পূর্বে, যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে এবং না কোন বন্ধুত্ব হবে এবং না কোন সুপারিশ চলবে। আর কাফেররাই অবিচার করে।

(২ সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত ২৫৪)

### ১৫৫. উত্তম কাজের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

هَلْ جَزَّاءً الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠) فَبِاَئِ الْآءِ رَبِّكُهَا تُكَلِّبني (٦١) (٥٥ سُوْرَةُ الرَّمْنِ: أَيَاتُهَا ٢٠-٦١)

অর্থ ঃ ৬০. উত্তম কাজের জন্য, উত্তম পুরস্কার ব্যতিত কী হতে পারে? ৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে জ্বীন ও মানুষ তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫৫ সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৬০-৬১)

### ১৫৬. যারা রাগকে সংবরণ করে তাদের জন্য জান্নাত

وَسَارِعُوْاً إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ٱعِنَّتُ لِلْهُتَّقِيْنَ (١٣٣) اَلَّذِيْنَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِهِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ م وَاللَّهُ يُحِبُّ الْهُحْسِنِيْنَ (١٣٣) (٣ سُوْرَةَ ال عِبْرَانَ: اٰيَاتُهَا ١٣٣-١٣٣)

অর্থ: ১৩৩.তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। ১৩৪. যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহু সংকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (৩ সুরা আল ইমরান: আয়াত ১৩৩-১৩৪)

### ১৫৭. দানের বিনিময়ে প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা চাওয়া যাবে না

وَيُطْعِبُوْنَ الطَّعَا ﴾ عَلَى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاسِيْرًا (^) إِنَّمَا نُطْعِبُكُر لِوَجْهِ اللّهِ لَانُرِيْنُ مِنْكُر جَزَاءً وَّلَاشُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّ بِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيْرًا (١٠) (٢٠ سُوْرَةَ النَّمْ : اِيَاتُهَا ^-١٠)

অর্থ ঃ ৮. আর তারা কেবল আল্লাহর মহব্বতে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। ৯. এবং তারা বলে আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করছি, না আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা। ১০. আমরা আমাদের রবের তরফ হতে এক কঠিন ও ভয়ংকর দিনের আশক্ষা করছি।

(৭৬ সূরা আদ্-দাহর : আয়াত ৮-১০)

### ১৫৮. বিভদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য

إِنَّا اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُرِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الرِّيْنَ (٢) اَلَا لِلَّهِ الرِّيْنَ الْخَالِصُ ط (٣) (٣ سُوْرَةَ اَلزَّبَرُ : اِيَاتُهَا ٣٠) (٣ عُولَتَا الْكِتْبَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ الرِّيْنَ الْاَلْكِيْنَ الْخَالِصُ ط (٣) (٣- سُوْرَةَ الزَّبَرُ : اِيَاتُهَا ٣٠) অৰ্থ ঃ ২. আমি এই কিতাবটি সঠিকভাবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন। ৩. স্বরণ রাখুন বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য। (৩৯ সূরা আয্ যুমার : আয়াত ২-৩)

### ১৫৯. ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখতে হবে

قُلْ إِنِّيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُلَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الرِّيْنَ (١١) (٣٩ سُوْرَةَ ٱلرِّمَرْ: أَيَاتُهَا ١١)

অর্থ ঃ ১১. আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, এরূপে আল্লাহর এবাদত করি, যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে এবাদতকে খাঁটি রাখি। (৩৯ সূরা আয্-যুমার : আয়াত ১১)

### ১৬০. আল্লাহর ইবাদতে কাউকেও শরীক করা যাবে না

قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌّ مِّثْلُكُرْ يُوْمِٰى ٓ إِلَى ّ أَنَّهَا إِلْهُكُرْ إِلَّهٌ وَّاجِنَّ عَنَى كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْلَى ْ عَمَلًا مَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا اللهُ لَا إِلَّهُ وَاجِنَّ عِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا اللهُ اللهُ عَمَلًا مَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاجِنَّ عَمَلَ عَلَى يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْلَى ْ عَمَلُ مَالِحًا وَلا يُعْرَافِهُ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلًا مَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ, আমার নিকট কেবল ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ হচ্ছেন একক, সুতারাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আকাজ্কা রাখে, তবে সে যেন নেক কাজ করতে থাকে এবং আল্লাহর ইবাদতে অপর কাউকেও শরীক না করে। (১৮ সূরা আল-কাহফ : আয়াত ১১০)

### ১৬১. কুরবানীর গোশত বা রক্ত নয়, আল্লাহর কাছে পৌছে তোমাদের তাক্ওয়া

لَىْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُرْ (٣٤) (٣٢ سُوْرَةَ الْحَجِّ: أَيَاتُهَا ٢٠)

অর্থ : ৩৭. আল্লাহ তা'আলার সমীপে না তাদের গোশত পৌঁছে, আর না তাদের রক্ত বরং তাঁর নিকট তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে থাকে। (২২ সূরা আল হজ্জ : আয়াত ৩৭)

### ১৬২. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আল্লাহ তার ফসল বৃদ্ধি করে দিবেন

مَى كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدْ لَدَّ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَى كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ النَّانَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ تَصِيْبِ (٢٠)

অর্থ ঃ ২০. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায়, আমি তার ফসল বৃদ্ধি করে দিব, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসলের কামনা করে, আমি তাকে কিঞ্জিৎ দুনিয়া দিয়ে দিব, কিন্তু আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। (৪২ সূরা শূরা: আয়াত ২০)

# ১৬৩. কেউ অণু পরিমাণ সৎ বা অসৎ কাজ করলে সে তা দেখবে

مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً (٤) وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَةً (٨) (٩٩ سُوْرَةَ الزِّلْزَالِ: أَيَاتُهَا ٤-٨)

অর্থ ঃ ৭. কেউ অণু পরিমাণ সংকাজ করলে সে তা দেখবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসং কাজ করলে সে তাও দেখবে।
(৯৯ সূরা আয্-যিলযাল : আয়াত ৭-৮)

# ১৬৪. ইখলাসের পুরস্কার আল্লাহর নিকটই রয়েছে

وَمَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِى إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَيِينَ (١٣٥) (٢٦ سُوْرَةَ اَلشَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ١٣٥)

অর্থ ঃ ১৪৫. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে। (২৬ সূরা শু'আরা : আয়াত ১৪৫)

# ১৬৫. নীচু স্বরে কথা বলতে হবে

وَ اقْصِلْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ مَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (١٩) (٣١ سُوْرَةً لَقُسْ: إِنَّا أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (١٩) (٣١ سُوْرَةً لَقُسْ: إِنَّا تُهَا ١٩)

অর্থ ঃ ১৯. আর পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং নীচু স্বরে কথা বলবে। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা কর্কশ।
(৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ১৯)

www.quranerbishoy.com Page: 42

## ১৬৬. মুসলমানের জানমাল আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছেন

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرْى مِنَ الْيُؤْمِنِيْنَ ٱنْفُسَمُ وَٱمْوَالَمُ إِنَّ لَمُ الْجَنَّةَ (١١١) (٩ سُورَةَ اَلتَّوْبَةِ: أَيَاتُمَا ١١١)

অর্থ ঃ ১১১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নিকট হতে তাদের জান ও তাদের মালসমূহকে, ইহার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তারা জান্নাত পাবে। (৯ সূরা আত-তওবা : আয়াত ১১১)

## ১৬৭. আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল খরচ করলে বিরাট কামিয়াবী

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَلُ آدُلُكُرْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُرْ بِّنْ عَذَابٍ آلِيْرِ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَامِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِآمُوالِكُرْ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَامِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ بِآمُوالِكُرْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْكُرْ عَيْرُ لَكُرْ عَلْمُ وَنَ (١١) يَغْفِرُلكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَيُدُخِلْكُرْ جَنَّتِ تَجْرِي بِي تَحْتِمَا الْإَنْهَارُ وَمَسٰكِنَ فَلْ اللّهِ وَالْفُورُ الْكُورُ فَي الْكُورُ وَلَاكُرْ وَيُدُخِلُكُرْ وَيُدُخِلُكُرْ جَنَّتِ تَحْرِي بِي تَحْتِمَا الْإَنْهَارُ وَمَسٰكِنَ فَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ। তোমাদেরকে কি এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দান করব, যা তোমাদেরকে কঠোর আযাব হতে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ উপর ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে, মেহনত (জিহাদ) করবে আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান দিয়া। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। ১২. তবে আল্লাহ তোমাদের গুণাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে, যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত ও এমন বাসস্থানসমূহে যা চিরস্থায়ী বাগানসমূহে অবস্থিত। এটা বিরাট কামিয়াবী। ১৩. আর তোমাদের প্রিয় আকাজ্খিত দ্বিতীয় লাভ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায়্য ও আসন্ন বিজয়। হে রাসূল। মু'মিনদিগকে উল্লেখিত সুসংবাদ দান করণন। (৬১ সূরা আস-সফফ: আয়াত ১০-১৩)

ব্যাখ্যা : ইমাম মালেক রহ, এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন :

لَنْ يُصْلِحُ أَخِرُ مَٰلِهِ الْأَمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا ٥

অর্থাৎ উন্মতে মুহামদী যতোদিন পর্যন্ত, ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংকার কর্মসূচী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অনুসরণ না করবে, ততোদিন পর্যন্ত তাদের সংশোধন হবে না।

## ১৬৮. মানুষের মঙ্গলের জন্য আমাদেরকে বের করা হয়েছে

كُنْتُمْرُ مَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَسْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْهَعْرُوْنِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْهُنْكِرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ (١١٠) (٣ مُوْرَةَ أَلِ عِبْرَانَ : أَيَاتُهَا ١١٠) वर्ष १ ১১০. তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উমত, যে উম্মতকে বের করা হয়েছে মানুষের মঙ্গলের জন্যে, তোমরা সং কাজের আদেশ কর এবং অসং কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। (৩ সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১১০)

### ১৬৯. এমন লোকদেরকে অনুসরণ করতে হবে যারা কোন বিনিময় চায়না

وَجَّاءَ مِنْ ٱقْصَا الْهَدِيْنَةِ رَجُلِّ يَّشَعٰى زِقَالَ يُقَوْإِ اتَّبِعُوا الْهُوْسَلِيْنَ (٢٠) اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْنَلُكُمْ ٱجْرًا وَّهُرْ مُّهْتَدُونَ (٢١) وَمَا لِيَ لَآ ٱعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ (٢٢) (٣٣ مُوْرَةً يُسَ : أيَاتُهَا ٢٠ -٢٢)

অর্থ ঃ ২০. এই সংবাদ প্রচারিত হলে এক ব্যক্তি মুসলমান সে জনপদের দূরবর্তী কিনারা হতে ছুটে আসল, এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়। এই রাস্লগণের পথ অনুসরণ করে চল। ২১. অবশ্যই এমন লোকদের পথে চল, যাঁরা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চান না এবং তাঁরা নিজেরাও সঠিক পথের উপর আছেন। (৩৬ সূরা ইয়াসীন: আয়াত ২০-২২)

# ১৭০. নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনদিগকে জাহান্লামের আগুন হতে রক্ষা করতে হবে

يَّايَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا تُوْا اَنْفُسَكُرُ وَاَمْلِيْكُرُ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّئِكَةٌ غِلَاظٌ هِنَ ادَّ لَّا يَعْصُوْنَ اللّهَ مَا آمَرَهُرُ وَيَفْعَلُوْنَ ` اَيُوْمَرُوْنَ (٦) (٦٦ سُوْرَةُ التحرير: أَيَاتُهَا ٢)

অর্থ ঃ ৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের সে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার জ্বালানী মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হবে। যাতে কঠোর স্বভাবের, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছে, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করেন। আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয়, তারা তৎক্ষণাৎ তা পালন করে।

(স্রা আত-তাহরীম : আয়াত ৬)

## ১৭১. দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্য

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَالَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ اثْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ إِثَّاقَلْتُرْ إِلَى الْأَرْضِ ط آرَضِيْتُرْ بِالْحَيْوةِ النَّانِيَا مِنَ الْأَخِرَةِ عَلَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ النَّانِيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ (٣٨) (٩ سُوْرَةُ اَلتَّوْبَةِ : أَيَاتُهَا ٣٨)

অর্থ : ৩৮. হে ঈমানদারগণ। তোমাদের কি হল, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, বের হও আল্পাহর রাস্তায়, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক অর্থাৎ, অলসভাবে বসে থাক তবে কি তোমরা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনের উপর সভুষ্ট হয়ে গেলেং বস্তুত দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস তো, আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য।

(স্রা আত-তওবা : আয়াত ৩৮)

## ১৭২, আল্লাহর রাস্তায় বের না হলে কঠোর শান্তি

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَلِّبْكُرْ عَلَا أَلِيمًا لا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ (٣٩)

(٩ مُوْرَةُ ٱلتَّوْبَةِ: أَيَاتُهَا ٢٩)

অর্থ ঃ ৩৯. যদি তোমরা বাহির না হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন (অর্থাৎ, ধ্বংস করে দিবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আত-তাওবা : আয়াত ৩৯)

## ১৭৩. সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَمَنْ أَحْسَىٰ قَوْلًا مِّشَىٰ دَعَّا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ مَالِحًا وَقَالَ اِلنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ ﴿ إِذْهُمْ بِالَّتِى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٣٣) وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ مَبَرُواْ } وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ مَبَرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النِّذِيْنَ مَبَرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النِّذِيْنَ مَبَرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النِّذِيْنَ مَبَرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النَّذِيْنَ مَبَرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النِّذِيْنَ مَبَرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النَّذِيْنَ مَبَرُوا ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النَّذِيْنَ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا أَلْذِي مُنْ مَبَرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النَّذِي مُنْ مَنْ وَاللَّهِ وَمَا يُلَقِّهُا إِلَّا النِّذِي مُنْ وَاللَّهِ وَمَا يُلَقِّهُا إِلَّا اللَّذِيْنَ مَبْرُواْ ﴾ وَمَا يُلَقِيهُا إِلَّا النِّذِي مُنْ أَنْهُ وَلَا اللَّذِي اللَّهِ وَمَا يُلَقِيمُ إِلَّا اللّهِ مُنْ وَاللّهُ إِلَيْنَ اللّهِ وَمَا يُلَقِيمُ إِلَّهُ اللّهُ إِلَا اللّهِ مُنْ إِلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ إِلَّا اللّهِ عَلَقِهُا إِلَّا اللّذِي مُ مَنْ وَالْ إِللّهُ إِلَّهُ اللّهُ إِلَّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّهُ إِلَيْقُهُا إِلَّا اللّهِ عَلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ إِلَى اللّهُ مِنْ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا الللهُ إِلَا الللّهُ إِلَا الللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَيْكُولُ الللّهُ إِلَيْكُولُ الللّهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ إِلَاللّهُ إِلَا الللّهُ إِلَا الللّهُ إِلَا الللّهُ إِلَا الللّهُ إِلْمُ الللّهُ إِلَا الللّهُ إِلْكُولُ الللّهُ إِلَا الللّهُ إِلْ

অর্থ ঃ ৩৩. সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে, যে লোকদিগকে. আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। ৩৪. আর সংকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, অতএব আপনি এবং আপনার অনুসারীগণ সদ্মবহার দ্বারা অসদ্মবহারের প্রত্যুত্তর দিন। অতঃপর সদ্মবহারের পরিণতি এ হবে যে, আপনার সাথে যার শক্রতা ছিল, সে অকক্ষাৎ এমন হয়ে যাবে, যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকে। ৩৫. এই চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা থৈর্যধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।

(স্রা হা-মীম সিজদাহ : আয়াত ৩৩-৩৫)

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিবে, তার জন্য সহনশীল, ধৈর্যশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।

## ১৭৫. যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই মসজিদ আবাদ করে

إِنَّهَا يَعْهَرُ مَسْجِنَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ إِ الْأَخِرِ وَاَقَامَ الصَّلُوةَ وَأَتَى الزَّكُوةَ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ إِ الْأَخِرِ وَآقَامَ الصَّلُوةَ وَأَتَى الزَّكُوةَ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مَن فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْهَهْتَدِيْنَ (١٨) (٩ مُورَةَ اَلتَّوْبَةِ: أِيَاتُهَا ١٨)

অর্থ ঃ ১৮. আল্লাহর ঘর মসজিদগুলি আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় তারা, সংপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আত-তওবা: আয়াত ১৮)

### ১৭৬. আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া থেকে পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ অধিক প্রিয় হলে কঠিন শাস্তি

قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَآمُوالٌ وِ اقْتَرَفْتُهُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِي تَرْضَوْنَهَا إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَآبَوُلَهَ وَوَسُولِهُ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي َ اللَّهُ بِآمُوه ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمُ الْغُسِقِيْنَ (٢٨) احْبُ إِلَيْكُمْ بِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي َ اللَّهُ بِآمُوه ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومُ الْغُسِقِيْنَ (٢٨) (٩ مُورَةُ التَّوْبَة : أَبَاتُهَا ٢٣)

অর্থ ঃ ২৪. (হে নবী। আপনি মুসলমানদের) বলুন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বণোত্র আর তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস যদি এ সমস্ত জিনিস, তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল হতে এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হওয়া হতে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা শান্তির নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১ সূরা আত-তাওবা: আয়াত ২৪)

# ১৭৭. রাস্লুল্লাহ সা. ও তার অনুসারীগণ মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيْلِي ٱدْعُو إِلَى اللّهِ مِن عَلَى بَصِيْرَةٍ آثا وَمَن اتّبَعَنِي (١٠٨) (١٢ سُورَة بُوسُف : أيَاتُهَا ١٠٨)

অর্থ ঃ ১০৮. (হে নবী) আপনি বলে দিন, আমার রাস্তা তো এটাই যে, আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে. ডাকি এবং যারা আমার অনুসারী তারাও আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে ডাকে। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ১০৮)

## ১৭৮. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে হেকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে

ٱدْعٌ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِثْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُرْ بِالَّتِى هِىَ أَهْسَ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَرُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَرُ [الْمُهْتَارِيْنَ (١٣٥) (١٦ سُوْرَةَ ٱلنَّصُ : أَيَاتُهَا ١٣٥)

অর্থ ঃ ১২৫. লোকদিগকে আপনি ডাকুন, আপন প্রতিপালকের দিকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের সাথে। আর তাদের সাথে 
তর্ক এমনভাবে করবেন, যেন তা খুবই পছন্দনীয় হয়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা, তার সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন, যে ব্যক্তি
আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি বিশেষভাবে জানেন, তাদের অবস্থা সম্পর্কেও, যারা সঠিক পথে রয়েছে। (সূরা
আন্-নহল: আয়াত ১২৫)

### ১৭৯. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দেন

وَاللَّهُ يَكَوْهُواْ إِلَى دَارِ السَّلْمِ طَ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢٥) (١٠ سُوْرَةً يُونَسَ : أَيَاتُهَا ٢٥) वर्ष ६ २৫. আল্লাহ তা'আলা শান্তির ঘর অর্থাৎ জান্নাতের দিকে বান্দাদেরকে দাওয়াত দেন, এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সরলপথ দেখান। (১০ সূরা ইউনুস : আয়াত ২৫)

## ১৮০. আপন রবের বড়ত বর্ণনা করতে হবে

يَايُّهَا الْهُنَّ ثِيرُ (١) مُّر فَاتَلُورُ (٣) وَرَبُّكَ فَكَيِّرُ (٣) (٣٠ سُؤْرَةُ النَّدَّثِيرِ: أَمَاتُهَا ١٠-١)

অর্থ ঃ ১, হে বন্ত্রাবৃত রাসূল। আপনি উঠুন। ২, আর ভীতি প্রদর্শন করুন ৩, এবং আপনার রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন।
(৭৪ সূরা আল-মুদ্দাস্সির: আয়াত ১-৩)

# ১৮১. বিনা ওজরে বসে থাকা মুসলমানগণ এবং জানমাল দ্বারা জিহাদকারীগণ সমান নয়

لا يَسْتَوِى الْقَعِنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَروَ الْهُجُهِدُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِآمُو اَلِهِرْ وَ اَنْفُسِوِرْ اللهُ الْهُجُهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ آجُرًا عَظِيْمًا (٩٥) وَرَخُتُ وَمَعْفِرَةً وْرَحْبَةً لا وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا (٩٦) (٣ مُورَةُ النِّسَاءِ: النَّامَ ١٩٥)

অর্থ ঃ ৯৫. মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্র পথে স্থীয় জান-মাল হারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্থীয় জান-মাল হারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ৯৬. এটা তাঁর নিকট হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা আন্-নিসা : আয়াত ৯৫-৯৬)

### ১৮২. দ্বীনের জন্যে অপমান সহ্য করা নবীদের সুন্নত

وَلَقَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِيْنَ (١٠) وَمَا يَأْتِيُهِرْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُوْءُوْنَ (١١) (١٥ سُوْرَةَ ٱلْحِجْرِ : أَيَاتُهَا ١٠ - ١١) هُوْ قَالُ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي الْأَوَّلِيْنَ (١٠) وَمَا يَأْتِيهُرْ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُوْءُوْنَ (١١) (١٥ سُوْرَةَ ٱلْحِجْرِ : أَيَاتُهَا ١٠ - ١١) هُوْ قَالَ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### ১৮৩. মানুষকে নম্রভাবে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে

إِذْمَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهَ طَغْى (٣٣) فَقُوْلًا لَهَ قَوْلًا لَيْ قَوْلًا لَيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَنَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٣٣) (٣٠ ـُوزَةً طَدُ : أَيَاتُهَا (٣٣) (٣٣) (٣٣) (٢٠ عُوزةً طَدُ : أَيَاتُهَا (٣٣) (٣٣) अर्थ : 80. তোমরা উভয়ে (মৃসা আ. ও হারুন আ.) ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নমুভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (সূরা তুহা : আয়াত ৪৩-৪৪)

### ১৮৪. আল্লাহর দিকে আহবানকারীর সাথে আল্লাহ তা'আলা আছেন

( $^{\text{СТ-CO}}$  होंदें के कि कि लिए ( $^{\text{СТ}}$ ) ( $^{\text{$ 

# ১৮৫. সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে

إِنْفِرُوْاخِفَافًا وَيْقَالُاوِّجَاهِلُوا بِأَثْوَالِكُرُواَنْفُسِكُرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَ ذُلِكُرْ خَيْرٌ لَكُرْ إِنْ كُنْتُرْ تَعْلَمُونَ (٣١)

(٩ سُوْرَةُ ٱلتُوبَةِ : أَيَاتُهَا ٣١)

অর্থ ঃ ৪১. হান্ধা হও অথবা ভারী হও সর্বাবস্থায় আল্লাহর রান্তায় বের হও। এবং মেহনত কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দ্বারা। তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (সূরা আত-তাওবা : আয়াত ৪১)

### ১৮৬. আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে সাহায্য করবেন

يَّاتِيُّهَا الَّذِيْنَ أَشُوْآ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُرْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَاسَكُرْ (٤) (٢٠ مُوْرَأُ مُحَبِّد : أَيَاتُهَا ٤)

অর্থ ঃ ৭. হে মু'মিনগণ যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং শক্রর মোকাবেলায় তোমাদের অবস্থান দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করবেন। (সূরা মোহাম্মদ : আয়াত ৭)

### ১৮৭. তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হ্বার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর

يَّايَّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ مَالَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ الْغِرُواْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُرْ إِلَى الْأَرْضِ الْوَيْتُرْ بِالْحَيْوةِ النَّلْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ عَمَا مَتَاعَ الْخَيْرَةِ النَّابَا وَاللهُ عَلَى كُلِّ الْخَيْرَةِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِ

অর্থ: ৩৮. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আকড়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। ৩৯. যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্ত্র্দ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

(৯ সূরা আত-তাওবাহ : আয়াত ৩৮-৩৯)

www.quranerbishoy.com Page: 47

# ১৮৮. পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে

অর্থ ঃ ২৩. তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে "উহ" শব্দটিও বলো না (অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা, বলো না) এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বলো। ২৪. তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে আমার প্রতিপালক। তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করে ছিলেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে, তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

(১৭ সূরা বণী ইসরাঈল : আয়াত ২৩-২৫)

# ১৮৯. আল্লাহ মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সন্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন

وَوَمَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِنَيْهِ إِحْسَنَا م حَمَلَتْهُ أَمَّدُ كُرْمًا وَوَمَعَتْهُ كُرْمًا م وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُوْنَ شَهْرًا مُحَتَّى إِذَا بَلَغَ اَشُوهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِنَيْهِ إِحْسَنَا م حَمَلَتْهُ أَمَّدُ كُرْمًا وَوَمَعَتْهُ كُرْمًا م وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا مَحَتَّى إِذَا بَلَغَ اَشَّهُ وَبَلَغَ ارْبَعِيْنَ الْإِنَّ وَعَلَى وَالِنَى وَالْ اَعْمَلُ مَالِحًا تَرْضُهُ وَاصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيْ مَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (10) (٣٦ مُوْرَةً الْاَمْقَانِ : إِيَاتُهَا ١٥)

অর্থ: ১৫. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সন্থাবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কট্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কট্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার গালনকর্তা, আমাকে এরপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছলনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্যতম। (৪৬ সূরা আল আহক্ষাফ: আয়াত ১৫)

# ১৯০. আল্লাহর সাথে শরীক করতে বললে পিতা-মাতার কথাও মানা যাবে না

وَإِنْ جَاهَلُ كَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمَرَّ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَمَاحِبُهُمَا فِي النَّنْيَا مَعْرُوْفًا : وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَفَابَ إِلَىَّ عَ ثُمَرً إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (١٥) (٣ سُوْرَةَ لَقُلْ: إِنَاتُهَا ١٥)

অর্থ : ১৫. পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সম্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ১৫)

www.quranerbishoy.com Page: 48

# **Nobigon**

## ১৯১. রাস্লুল্লাহ সা.-এর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ

## ১৯২. রাস্লুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য করলে সুপথ পাওয়া যাবে

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ = فَإِنْ تَوَلَّوْا فَالِنَّهَا عَلَيْهِ مَا مُوِّلَ وَعَلَيْكُرْ مَّا مُوِّلْتُرْط وَإِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُوا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ الَّا الْكَبِيْنُ (۵۳) (۲۳ سُوْرَةَ اَنتُورِ : اِيَاتُهَا ۵۳)

অর্ধ ঃ ৫৪. আপনি বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাস্লের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে জেনে রাখ যে, রাস্লের কর্তব্য তোই, যার ভার তোকে দেয়া হয়েছে, আর তোমাদের কর্তব্য তাই, যার ভার তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তা [রাস্ল সাঃ.-এর আনুগত্য] কর, তবে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আর রাস্লের দায়িত্ব কেবল সুম্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া। (২৪ সূরা আন-নূর: আয়াত ৫৪)

## ১৯৩. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না

قُلْ مَاسَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْرَ إِنْ اَجْرِى اِلْاَعْلَى اللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْنٌ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَاً اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَوْمَوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْنٌ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَاً اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

অর্থ : ৪৭. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। ৪৮. বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দ্বীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলেমুল গায়ব।

(৩৪ সূরা সাবা : আয়াত ৪৭-৪৮)

### ১৯৪. বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই স্বাক্ষীরূপে যথেষ্ট

قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُرْ هَمِيْدًا عِيعْلَرُ مَا فِي السَّمَٰوْسِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَالَّذِيْنَ أَ مَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّهِ لا أُولَٰ اللّهُ وَلَوْ كَا أَجَلُّ مُّسَمَّى لَّجَاءَ هُرُ الْعَنَابُ ﴿ وَلَيَاتِيَنَّهُرْ بَغْتَةً وَّمُرُ لاَيَشْعُرُونَ (٥٣) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ ﴿ وَلَوْ لَا أَجَلُّ مُّسَمَّى لَّجَاءَ هُرُ الْعَنَابُ وَ وَلَيْاتِيَنَّهُرْ بَغْتَةً وَّمُرْ لاَيَشَعُرُونَ (٥٣) (٥٢) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ ﴿ وَلَوْ لاَ أَجَلُّ مُّسَمَّى لَجَاءَ هُرُ الْعَنَابِ وَلَوْ لاَ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءً هُرُ الْعَنَابُولِ وَلَا إِللّهِ بِاللّهِ مِنْ اللّهِ بَاللّهِ مِنْ وَلَوْ لَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءً هُرُ الْعَنَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَلَوْ لَا أَجَلُ مُسَلّى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ لا أَجَلُ مُسَلّى اللّهُ مُلْ اللّهُ مِنْ وَلَوْ لَا أَجَلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ لَا أَجَلُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُ وَلَوْ لَكُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

অর্থ : ৫২. বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ৫৩. তারা আপনাকে আযাব ত্রান্তিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (২৯ সূরা আনকাবৃত: আয়াত ৫২-৫৩)

### ১৯৫. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না

قُلْ مَا ٓ اَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِلاَّ مَنْ هَآءَ اَنْ يَتَّخِلَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلاً (۵۵) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِةِ ﴿ وَكَفَٰى بِهِ فِلُمُوْ اللَّهِ مَا مُورَةَ اَلْفُرْقَانِ ؛ أَيَاتُهَا ٤٥-٥٥)

অর্থ : ৫৭. বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। ৫৮. আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৫৭-৫৮)

### ১৯৬. যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً مَالِحًا فَٱولَّئِكَ يُبَرِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِرْ حَسَنْتٍ ، وكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمَا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ مَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا (٧١) (٢٥ سُوْرَةَ ٱلْفُرْقَانِ : إِيَاتُهَا ٧٠-٤١)

অর্থ : ৭০. কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. যে তওবা করে ও সংকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে।
(২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৭০-৭১)

# ১৯৭. আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি যিনি সৃষ্টি করেছেন

ُ فَلَهَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَاٰكُوْكَبًا عِ قَالَ هٰذَا رَبِّى عِ فَلَهَّ آفَلَ قَالَ لَا آَجِبُّ الْأَفِلِيْنَ (٢٦) فَلَهَّا رَالْقَهَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّى عَلَهَّا أَفَلَ قَالَ لَا الشَّهْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّى هٰذَآ اَكْبَرُ عِ فَلَمَّ آفَكَ قَالَ يُقُوْا قَالَ لَئِنْ لَّرْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاكُوْنَى مِنَ الْقَوْاِ الضَّا لِّيْنَ (٤٤) فَلَهَّا رَا الشَّهْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ عِ فَلَمَّ آفَكُونَ (٤٤) إِنِّى وَجْهِى لِلَّذِي فَطَرَ السَّهُونِ وَالْاَرْضَ عَنِيْفًا وَّمَّ آنَا مِنَ الْهُشْرِكِيْنَ (٤٩)

(٢ سُوْرَةً ٱلْإَنْعَامِ : إِيَاتُهَا ٢٩-٢٦)

অর্থ : ৭৬. অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল : এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অন্তমিত হল, তখন বলল : আমি অন্তগামীদেরকে ভালবাসি না। ৭৭. অতঃপর যখন চলুকে ঝলমল করতে দেখল, বলল : এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল : যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিদ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। ৭৮. অতঃপর যখন সূর্যকে চক্চক্ করতে দেখল, বলল : এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ছুবে গেল, তখন বলল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। ৭৯. আমি একমুখী স্বীয় আনন ঐ সন্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমগুল ও ভূমগুল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই। (৬ সূরা আল-আন্-আম : আয়াত ৭৬-৭৯)

## ১৯৮. তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না

وَتَاللّٰهِ ٧َكِيْدَنَ الطَّلِهِ يَنَ مَنَا مَكُرْ بَعْنَ أَنْ تُوَلُّوْا مُنْبِرِيْنَ (٥٥) فَجَعَلَمُرْ جُنْ ذَا إِلاَّ كَبِيْرًا لَّمُرْ لَعَلَّمُرْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٨) قَالُوْا مَنْ وَلُّوْا مَنْ فَعَلَ هَٰنَ الظَّلِهِ فَعَلَ النَّاسِ لَعَلَّمُرْ يَشَمَّلُونَ (٢٠) قَالُوْا فَاتُوْا بِهِ عَلَى النَّاسِ لَعَلَّمُرْ يَشْمَلُونَ (١٣) قَالُوْا فَاتُوْا بِهِ عَلَى النَّاسِ لَعَلَّمُرْ يَشْمَلُونَ (١٣) قَالُوْا فَالُوْا فَالُوْا بِهِ عَلَى الظَّلِهُونَ (٣٣) فَرَجَعُوْا إِلَى عَلِيْكُمْ هُذَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا إِلَيْهِ تِنَا آيَا بُولِهُ مِيْرُ (٢٣) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَ كَبِيْرُهُ هُولَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا إِلَيْهُ وَنَ (٣٣) ثَرَّ الطَّلِمُونَ (٣٣) ثَرَّ الطَّلِمُونَ (٣٨) ثَرَّ اللّٰهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَنْ اللّٰهُ مَا لَا يَا يَعْمُ لُونَ وَهِ إِلَى مَا مُولًا عَلَى رَّ وَهِ هِرْجَ لَقَلْ عَلِيْتَ مَا هُولًا عِينَطِقُونَ (٣٥) قَالَ اَفَتَعْبُلُونَ مِنْ دُوكِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُونُ (٣٣) (٣٦) أَنْ اَللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُونُ (٣٦) وَاللّٰ اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُونُ وَلَا إِلَا يَكُونُ اللّٰ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُونُ الْمَالُ (٢٦) اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولاَ يَضُونُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولاَ يَضُونُ اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولاَ يَضُونُ اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولاَ يَضُونُ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفِعُكُمْ شَيْئًا ولاَ يَضُونُ اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولاَ يَضُونُ اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفُعُكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا لاَ يَنْفُعُكُمْ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

অর্থ : ৫৭. আল্লাহ্র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। ৫৮. অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। ৫৯. তারা বলল : আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। ৬০. কতক লোকে বলল : আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। ৬১. তারা বলল : তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। ৬২. তারা বলল : হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছে ৬৩. তিনি বললেন: না, এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। ৬৪. অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল : লোক সকল; তোমরাই বেইনসাফ। ৬৫. অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মন্তক নত করে : "তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না'। ৬৬. তিনি বললেন : তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না?

(২১ সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত ৫৭-৬৬)

# ১৯৯. হে অগ্নি তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও

أَنِ الْكُرْ وَلِهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٤) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الْهَتَكُرْ إِنْ كُنْتُر فَعِلِيْنَ (٦٨) قُلْنَا يَنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَّسَلُهًا عَلَى إِبْرُهِيْرَ (٦٩) (٣ سُوْرَةَ ٱلْاَثْبَيَّاءِ: إِنَاتُهَا ٢٥-٦٩)

অর্থ: ৬৭. ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? ৬৮. তারা বলল: একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। ৬৯. আমি বললাম: 'হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (২১ সূরা আল আম্বিয়া: আয়াত ৬৭-৬৯)

# ২০০. ইব্রাহীম আ. তার পুত্রকে বলল, 'বৎস আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে যবেহ করছি'

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنِّىَ آرَى فِى الْهَنَا ۚ إِنِّى آذَبَعُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَوٰى ﴿ قَالَ يَأْبَسِ افْعَلَ مَا تُؤْمَّرُ وَ سَتَجِدُنِي ٓ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ السَّعْرَ قَالَ يَأْبَسِ افْعَلَ مَا تُؤْمَّرُ وَسَتَجِدُنِي آرَى فِي الْهَنَا ۗ إِنَّا كَالِكَ نَجْزِى اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيْنَ (١٠٣) فَلَمَّا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ (١٠٣) وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَا إِبْرُهُ مِنْ الْمُولِي اللَّهُ مِنَ الْمُولِي الْمَالُولُ الْمُبِيْنُ (١٠٣) وَفَلَ يُنْهُ بِنِ بُح عَظِيْر (١٠٤) (١٠٠ مُوزَةُ الصَّقْتُ : أَيَاتُهَا ١٠٢-١٠٠)

অর্থ : ১০২. অত:পর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল : বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল : পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। ১০৩. যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ্ করার জন্যে শায়িত করল, ১০৪. তখন আমি তাকে ভেকে বললাম : হে ইব্রবহীম, ১০৫. তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১০৬. নিশ্বয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। ১০৭. আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্যে এক মহান জন্ম। (৩৭ সূরা আস্ সাফফাত: আয়াত ১০২-১০৭)

# ২০১. আল্লাহ তায়ালা আদম আ. কে ঐ বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন

وَيَآدَا اسْكُنْ آنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ هِنْتُهَا وَلاَ تَقْرَبَا هٰنِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِهِيْنَ (١٩) فَوَسُوسَ لَهُهَا الشَّيْطُيُ لِيُبْدِي لَهُهَا مَا وَيُكُمَا عَنْ هٰنِهُ السَّجَرَةِ إلاَّ آنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ آوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخُلِهِيْنَ (٢٠) لِيُبُورِي فَلَمَّا بِغُرُورِي فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةِ السَّجَرَةِ إلاَّ آنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ آوْ تَكُونَا مِنَ النَّصِحِيْنَ (٢١) فَلَلْهُمَا بِغُرُورِي فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَلَتَ لَهُمَا مَوْأَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفِي عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنِّةِ وَقَالَلَ مَا لِغُرُورِي فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةِ وَلَقُلْ لَكُمَا السَّجَرَةِ وَآقُلْ لَكُمَا إلَّ الشَّيْطَى لَكُمَّا عَلُولًا وَلَيْكُمْ السَّجَرَةِ وَآقُلْ لَكُمَا إلَّ الشَّيْطَى لَكُمَّا عَلُولًا السَّجَرَةِ وَآقُلْ لَكُمَا إلَّ الشَّيْطَى لَكُمَّا عَلُولًا السَّجَرَةِ وَآقُلْ لَكُمَا إلَّ الشَّيْطَى لَكُمَّا عَلُولًا لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمَا عَنْ تِلْكُمَا السَّجَرَةِ وَآقُلْ لَكُمَا إلَّ الشَّيْطَى لَكُمَّا عَلَا لَالْمَعَلَى السَّجَرَةِ وَآقُلْ لَكُمَا إلَّ الشَّيْطَى لَكُمَّا عَلَا وَلَكُمْ فِي الْمَعْلَى السَّعَالَ السَّجَورُقِ وَلَكُمْ السَّيْقُ وَلَكُمْ إلَى السَّعْطَولُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى السَّعُولُ اللَّولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى السَّعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُمُ اللَّالَ السَّجَورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّقَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

অর্ধ : ১৯. হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জানাতে বসবাস কর। অত:পর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহুগার হয়ে যাবে। ২০. অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল : তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। ২১. সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল : আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাক্ষী। ২২. অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সমত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গোল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শক্ষে? ২৩. তারা উভয়ে বলল : হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। ২৪. আল্লাহ বললেন : তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শক্ষ। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। ২৫. বললেন : তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুছিত হবে। (৭ সূরা আরাফ : আয়াত ১৯-২৫)

## ২০২. আদম আ.কে ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদা করল

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّئِكَةِ الْجُكُوا لِأَدَا فَسَجَكُوا إِلاَّ إِبْلِيْسَ طَقَالَ ءَاَسُجُكُ لِمَنْ عَلَقْتَ طِيْنًا (١٦) قَالَ اَرَءَيْنَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ﴿ لَئِنَ اللّهِ عَلَى ﴿ لَئِنَ اللّهِ عَلَى ﴿ لَئِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

অর্থ : ৬১. স্বরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল : আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেনঃ ৬২. সে বলল : দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। ৬৩. আল্লাহ্ বলেন : চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহানুমই হবে তাদের সবার শাস্তি - ভরপুর শাস্তি।

(১৭ সুরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৬১-৬৩)

# ২০৩. শয়তান আদমকে বলল, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনস্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা

فَوَسُوسَ اِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَّاٰدَاً هَلْ اَدُ لِّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْهِ وَمُلْكِ لِا يَبْلَى (١٣٠) فَاكَلاَ مِنْهَا فَبَن سَ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْيِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ رَوَعَسَى أَدَاً رَبَّدُ فَغَوٰى (١٣١) ثُرَّ اجْتَبْهُ رَبَّدٌ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَنْى (١٣٢) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَبِيْعًا ' بَعْضُكُر لِبَعْضٍ عَلُ وَقَعْ فَإِمَّا يَاْتِيَنَّكُرْ مِّنِّيْ هُلًى فَهَى النَّبَعَ هُلَ اَى فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْفَى (١٢٣) (٢٠ سُوْرَةً طَدْ: إِيَاتُهَا ١٣٠-١٢٣)

অর্থ: ১২০. অত:পর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল: হে আদম আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা ১২১. অত:পর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ পর্ম ধারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথস্রান্ত হয়ে গেল। ১২২. এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। ১২৩. তিনি বললেন: তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শক্র। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথস্রষ্টও হবে না এবং কষ্টেও পতিত হবে না। (২০ সূরা তোয়া-হা: আয়াত ১২০-১২৩)

# ২০৪. আল্লাহ্ মূসা জননীকে আদেশ পাঠালেন যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর

وَٱوْحَيْنَاۚ إِلَى ٱلِّ مُوسَّى أَنْ ٱرْضِعِيْهِ عَ فَاِذَا حِفْسِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِى الْيَرِّ وَلاَ تَخَافِى ْ وَلاَتَحْزَنِى ۚ إِنَّا رَآدُّوهُ ۚ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٧) فَالْتَقَطَّةُ أَلُ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَمُرْعَنُواْ وَّحَزَنَا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَاسَٰ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوا عَظِيْتَى (^) وَقَالَسِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتِ عَيْنِ لِّيْ وَلَكَ ﴿ لِاَتَقْتُلُوهُ عَسِّى أَنْ يَّنْفَعَنَا ۖ آوْ نَتَّخِلَةً وَلَنَّا وَلَا الْمَرْلاَ يَشْعُرُونَ (٩) (٢٨ سُورَةَ ٱلْقَصَبِ : اِبَاتُهَا ٤-٩)

অর্থ : ৭. আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। ৮. অতঃপর ফেরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। ৯. ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিকে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (২৮ সূরা আল কাসাস: আয়াত ৭-৯)

#### ২০৫. আল্লাহ মূসা আ.কে তাঁর জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন

وَٱصْبَحَ فَوَادُ ٱلْٓ مُوْسَى فَرِغًا ﴿ إِنْ كَادَتَ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلآ أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠) وَقَالَتَ لِٱخْتِهِ قَصِّيْهِ : فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَّمُرْلاَ يَشْعُرُوْنَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْهَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتَ مَلْ ٱدُلَّكُرْ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفَلُوْنَةً لَكُرْ وَمُرْلَةً نُصِحُوْنَ (١٣) فَرَدَنْهُ إِلَى أَيِّهِ كَىْ تَقَرَّعَيْنَهَا وَلاَتَحْزَنَ وَلِتَعْلَرَ أَنَّ وَعَنَ اللَّهِ حَقَّ وَلْكِنَّ أَكْثِوَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (١٣)

(٢٨ سُوْرَةُ ٱلْقَصَصِ : أَيَاتُهَا ١٠-١٣)

অর্থ: ১০. সকালে মুসা জননীর অন্তর অন্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মুসাজনিত অন্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে। ১১. তিনি মুসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। ১২. পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মুসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মুসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাজ্জী? ১৩. অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে কিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না। (২৮ সুরা আল কাসাস: আয়াত ১০-১৩)

### ২০৬. পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে আওয়াজ দেয়া হল, 'হে মৃসা! আমি আল্লাহ'

فَلَهَّا قَضَى مُوْسَى الْأَجَلَ وَسَارَبِاَهُلِهَ أَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًاجِ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْآ اِتِّىٓ أَنْسَتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ أَتِيْكُرْ مِّنْهَا بِحَبَرِ اَوْ جَنْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُرْ تَصْطَلُوْنَ (٣٩) فَلَهَّ آتُهَا تُوْدِى مِنْ هَاطِئِ الْوَادِ الْإَيْمَٰنِ فِى الْبُقْعَةِ الْبُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوْسَى اِنِّيَ آنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَهِيْنَ (٣٠) (٢٨ سُوْرَةَ اَلْقَصَى: إِيَاتُهَا ٢٠-٣٠)

অর্থ : ২৯. অতঃপর মুসা আ. যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে ত্র পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলস্ত কাঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। ৩০. যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে মুসা! আমি আল্লাহু, বিশ্ব পালনকর্তা। (২৮ সূরা আল কাসাস : আয়াত ২৯-৩০)

#### ২০৭. মূসা তার পরিবারবর্গকে বললেন, আমি অগ্নি দেখেছি

إِذْ قَالَ مُوْسَى لِاَهْلِهٖ إِنِّيَّ أَ نَسْتُ نَارًا ﴿ سَأْ تِيْكُرْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ أَتِيْكُرْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لِّعَلَّكُرْ تَصْطَلُوْنَ (٧) فَلَهَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِيْ النَّارِ ومَنْ حَوْلَهَا ﴿ وَسُبْحِنَ اللّهِ رَبِّ الْعُلَيِيْنَ (٨) (٢٠ سُوْرَةَ ٱلنَّمْلِ: إِنَاتُهَا ٤-٨)

অর্থ : ৭. যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন :'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জুলস্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। ৮. অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশে পাশে আছেন। বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্তিত। (২৭ সূরা নামল : আয়াত ৭-৮)

#### ২০৮. মূসা আ. আল্লাহ তা'আলাকে দেখবার প্রত্যাশা হতে তওবা করলেন

وَلَهَّاجَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ لا قَالَ رَبِّ آرِينَ ٓ آنظُرْ إِلَيْكَ لا قَالَ لَيْ تَرْيِيْ وَلٰكِي اثظُرْ إِلَيْكَ مَ قَالَ مَوْتَكَ فَسَوْنَ تَرْنِيْ ۚ فَلَيَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّغَرَّ مُوْسَى صَعِقًا ۚ فَلَيَّاۤ ٱفَاقَ قَالَ سُبْحَنْكَ تُبْكَ ۖ إِلَيْكَ وَأَنَا ٱوَّلُ الْهُوْمِنِيْنَ (١٣٣)

( ﴾ سُوْرَاً أَلْأَعْرَانِ : أَيَاتُهَا ١٣٣)

অর্থ ঃ ১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকিলে, তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে আপন জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চুর্ণ বিচুর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র আমি যে আপনাকে নিজের চোখে দেখবার প্রত্যাশা করেছিলাম তা হতে আমি তাওবা করলাম এবং ম'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (৭ সরা আল-আ'রাফ: আয়াত ১৪৩)

### ২০৯. হে মৃসা! তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও

قَالَ كَلاَّ عِ فَاذَهَبَا بِأَيْتِنَآ إِنَّا مَعَكُر مُّسْتَبِعُونَ (١٥) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (١٦) (٢٦ سُورَةَ اَلشَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ١٥-١٦) অৰ্থ : ১৫. আল্লাহ্ বলেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শুনব। ১৬. অতএব তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল।

(২৬ সূরা আশ-শোআরা : আয়াত ১৫-১৬)

## ২১০. মৃসা আ.-এর নিক্ষিপ্ত লাঠি অজগর সাপে পরিণত হল

قَالَ فَأَسِ بِهِ إِنْ كُنْسَ مِنَ الصَّرِقِيْنَ (٣١) فَاَلَقَٰى عَصَاءً فَاِذَا هِى ثَعْبَانَّ مَّبِيْنَّ (٣٢) (٣٢ سُوْرَةَ اَلقَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ٢٣-٣١)

অৰ্থ : ৩১. ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। ৩২. অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহুর্তের মধ্যে তা
সুম্পষ্ট অজগর সাপ হয়ে গেল। (২৬ সূরা আশ-শোআরা : আয়াত ৩১-৩২)

### ২১১. মৃসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَهْعٰيَ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسَى إِنَّا لَهُنْرَكُوْنَ (الآ) قَالَ كَلَّاعَ إِنَّ مَعِى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ (٦٢) فَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَء فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْرِ (٦٣) وَاَزْلَقْنَا ثَرَّ الْأَعْرِيْنَ (٦٣) وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ آجَهَعِيْنَ (٦٥) ثُرَّ اَغْرَقْنَا الْأُخْرِيْنَ (٦٦) (٢٦ سُوْرَةُ اَلشَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ١٦-٢٦)

অর্থ: ৬১. যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম! ৬২. মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। ৬৩. অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। ৬৪. আমি সেথায় অপর দলকে পৌছিয়ে দিলাম। ৬৫. এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের স্বাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। ৬৬. অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (২৬ সূরা আশ শোআরা: আয়াত ৬১-৬৬)

### ২১২. হে মৃসা তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ

إِذْ رَأْنَارًا فَقَالَ لِإَهْلِهِ امْكُثُوٓ إِنِّى أَنَسْ نَارًا لَّعَلِّى ۚ أَتِيْكُر مِّنْهَا بِقَبَسِ اَوْ اَجِلُ عَلَى النَّارِ هُلَّى (١٠) فَلَمَّ اَتْهَا نُودِي يُهُوسَٰى (١١) إِذْ رَأْنَارًا فَقَالَ لِإَهْلِهِ امْكُثُوٓ إِنِّكَ بِالْوَادِ الْهُقَلَّسِ طُوِّى (١٢) (٢٠ سُوْرَةً لِهُ : أَيَاتُهَا ١٠-١٢)

অর্থ : ১০. তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেন : তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্বতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। ১১. অত:পর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ আসল হে মুসা, ১২. আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছে। (২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ১০-১২)

### ২১৩. হে মৃসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি

(২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ১৭-২১)

২১৪. আমি মৃসার মাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি মৃসাকে সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও

ان اثن نِيْ فِي التَّابُوْسِ فَاقْنِ فِيهِ فِي الْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَرِّ بِالسَّّحِلِ يَا هُنْ الْ وَكُوْلُ وَكُوْلُ الْ السَّحِلِ يَا هُنْ الْمَا وَكُوْلُ اللّهِ وَلَا تَحْزَى وَ وَقَتَلْتَ نَقُسً عَلَى عَيْنِي وَ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَقَتَلْتَ نَقُسُ عَلَى عَنَ وَلَا يَكُولُ وَلَا اللّهِ وَقَتَلْتَ نَقُسُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

### ২১৫. তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও

সময়ে এসেছ। (২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৩৯-৪০)

إِذْمَبَّا إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى (٣٣) فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَنَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى (٣٣) قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَغُرُّطَ عَلَيْنَا أَوْ اَنْ يَظْغٰ (٣٣) (٣٠ سُورَةَ طَا: إِنَّانَا مَا ٣٣-٣١)

অর্থ : ৪৩. তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধৃত হয়ে গেছে। ৪৪. অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। ৪৫. তারা বলল : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। ৪৬. আল্লাহ্ বললেন : তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৪৩-৪৬)

### ২১৬. যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল

قَالُوْا يُمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَّكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْقَى (٢٥) قَالَ بَلْ ٱلْقُوْاعِ فَإِذَا حِبَالُهُرْ وَعِصِيَّهُرْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِرْ ٱنَّهَا تَشَعٰى (٢٦) فَاَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوْسَى (٦٠) تُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ آئَتَ الْإَعْلَى (٢٨) وَٱلْقِ مَا فِى يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا مَنَعُوْا ﴿ إِنَّهَا مَنَعُوْا كَيْلُ سُحِرٍ ۚ وَلاَ يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ ٱتٰى (٦٩) فَٱلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا أَمَنَّا بِرَبِّ مُرُوْنَ وَمُوْسَى (٤٠)

(٢٠ سُوْرَةً طُهُ: أَيَاتُهَا ٢٥-٤٠)

অর্থ : ৬৫. তারা বলল : হে মৃসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। ৬৬. মৃসা বললেন : বয়ং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদ্র প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। ৬৭. অতঃপর মৃসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। ৬৮. আমি বললাম : ভয় করো না তুমি বিজয়ী হবে। ৬৯. তোমার ভান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এতে যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। ৭০. অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বলল : আমরা হারন ও মৃসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৬৫-৭০)

# ২১৭. মূসা বললেন, তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

وَإِذْ تَاَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِأَرْيْنَ نَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَنَ ابِي لَشَوِيْنٌ (٤) وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكَفُرُوْا أَثْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيُّ حَمِيْنٌ (٨) (١٣ سُوْرَةَ إِبْرُمِيْمَ : أَيَاتُهَا ٤-٨)

অর্থ : ৭. যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শান্তি হবে কঠোর। ৮. এবং মূসা বললেন ঃ তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কৃফরী কর, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার। (১৪ সূরা : ইব্রাহীম, আয়াত : ৭-৮)

#### ২১৮. মুসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা কর আর আমার ভাইকে

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِى ْ وَلِاَحِىْ وَآدْعِلْنَا فِىْ رَهْمَتِكَ َ وَآنْسَ آرْهَرُ الرَّحِيْنَ (١٥١) إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُرْ غَضَبٌّ مِّنْ رَيِّهِرْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيْوةِ النَّانَيَا ، وكَنَالِكَ نَجْزَى الْهُفْتَرِيْنَ (١٥٢) وَالَّذِيْنَ عَبِلُوا السَّيِّأْسِ ثُرَّ تَابُوْا مِنْ ابَعْنِمَا وَأَمَنُوا رَانَّ رَبَّكَ مِنْ ابْعَدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْرً (١٥٣) (٤ سُوْرَةَ الْأَغْرَانِ : أَيَاتُهَا ١٥١-١٥٣)

অর্থ : ১৫১. মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়। ১৫২. অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শান্তি দিয়ে থাকি। ১৫৩. আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিক্ষ তোমার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়। (৭ সূরা আল-আরাফ: আয়াত ১৫১-১৫৩)

### ২১৯. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর কওমের জন্য মানা ও সালওয়া অবতীর্ণ করলেন

وَقَطَّعْنُمُرُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَهًا ﴿ وَٱوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوْسَّى إِذِ اسْتَسْقُهُ قَوْمَدَّ أَنِ اضْرِبْ يِّعَصَاكَ الْحَجَرَّ َ فَانْبَجَسَنْ مِنْدُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿ قَنْ عَلِرَ كُلُّ ٱنَاسٍ مَّشْرَبَهُرْ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِرُ الْغَهَا ﴾ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْهِرُ الْهَيَّ وَالسَّلُوٰى ﴿ كُلُوْا مِنْ طَيِّبْكِ مَا زَرَقْنُكُرْ ﴿ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُواۤ ٱنْفُسَهُرْ يَظْلِمُوْنَ (١٣٠) ( ﴾ سُؤرَة ٱلْاَعْرَانِ : إِمَا مَا ١٠٠)

অর্থ: ১৬০. আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মৃসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, নিজের লাঠি দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিছন্ন বস্তু জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই।

(৭ সূরা আল-আরাফ : আয়াত ১৬০)

### ২২০. তারা বলল, হে মৃসা, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন

قَالُوْا يُمُوْسَى إِنَّا لَىْ تَّنْهُلَهَا آبَدًا مَّادَامُوا فِيْهَا فَانْهَبْ آئِسَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلاَّ إِنَّا هُهُنَا فَعِدُونَ (٣٣) قَالَ رَبِّ إِنِّى لَاَ آمُلِكَ إِلاَّ نَفْسِى وَآخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقُوْمِ الْفُسِقِيْنَ (٣٥) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِرْ آرْبَعِيْنَ سَنَةً ؟ يَتِيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ طَ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْرَ الْفُسِقِيْنَ (٣٦) (٥ سُورَةَ ٱلْبَانِيَّةِ : إِيَّانَهَ ٣٣-٣١)

অর্থ : ২৪. তারা বলল ঃ হে মূসা আমরা কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকতিই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। ২৫. মূসা বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি তথু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। ২৬. বললেন ঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃঠে উদ্দ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (৫ সূরা আল মায়েদা: আয়াত ২৪-২৬)

#### ২২১. যাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল

قَالَ لَهُرْ مُّوْشَى ٱلْقُوْا مِّا ٱلْتُرْمُّلْقُوْنَ (٣٣) فَٱلْقَوْا خِبَالَهُرْ وَعِصِيَّهُرْ وَقَالُوْا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُوْنَ (٣٣) فَٱلْقَى مُوْسَٰى عَمَاهُ فَإِذَا فِي تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ (٣٩) فَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِويْنَ (٣٦) (٢٦) (٢٦ سُوْرَةَ الشَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৪৩. মূসা আ:. তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে। ৪৪. অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব। ৪৫. অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ৪৬. তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল।

(২৬ সুরা আশ শোআরা : আয়াত ৪৩-৪৬)

### ২২২. যাদুকররা বলল হে মূসা হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি

কর। যথন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্তুম্ভ করে তুললা এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। ১১৭. তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (৭ সূরা আল–আরাফ: আয়াত ১১৫-১১৭)

#### ২২৩. যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَاثْقَلَبُوْا مُغِرِيْنَ (119) وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ (170) قَالُواۤ أُمَنَّا بِرَبِّ الْعُلِمِيْنَ (171) رَبِّ مُوْسَٰى وَهُرُوْنَ (177) (4 سُوْرَةَ ٱلْأَعْرَانِ : أَيَاتُهَا 119–117)

অর্থ : ১১৯. সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। ১২০. এবং যাদুকররা সেজদাতে পড়ে গেল। ১২১. বলল, আমরা ঈমান আনছি মহাবিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। ১২২. যিনি মূসা ও হারূনের পরওয়ারদেগার।

(৭ সূরা আল-আরাফ : আয়াত ১১৯-১২২)

২২৪. খিজির আ. মূসা আ.কে বললেন, যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না

قَالَ فَانِ اتَّبَعْتَنِی فَلاَ تَسْئَلْنِی عَیْ شَیْءً وَمَتِّی اُمْلِی لَک مِنْهُ ذِکْرًا (۲۰) فَانْطَلَقَا سَ مَتَّی اِذَا رَکِبَا فِی السَّفِیْنَةِ عَرَقَهَا هَ قَالَ اللهِ (۲۰) (۲۰) اللهِ (۲۰

২২৫. খিজির আ. বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না فَانْطَلَقَا سَ مَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَدَّ لا قَالَ ٱقَتَلْسَ نَفْسًا زِكِيَّةًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ الْقَلْ جِنْسَ شَيْئًا تُّكُرًا (٤٣) قَالَ ٱلْرَ ٱقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى مَبْرًا (٤٥) قَالَ إِنْ سَٱلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْلَمَا فَلاَ تُصْحِبْنِيْ ۽ قَلْ بَلَغْسَ مِن لَّلُ يِّيْ عُنْزًا (٢٦)

(١٨ سُوْرَةً ٱلْكَهُفِ : أَيَاتُهَا٣٧-٢٦)

অর্থ : ৭৪. অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মৃসা আ: বললেন? আপনি কি একটি নিল্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। ৭৫. তিনি বললেন: আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। ৭৬. মৃসা বললেন: এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (১৮ সূরা কাহ্ফ: আয়াত ৭৪-৭৬)

### ২২৬. মূসা বললেন আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন

فَانْطَلَقَا سَ مَثَّى إِذَا اتَيَّا اَهْلَ تَوْيَةِ سِ اسْتَطْعَمَ آهُلَهَا فَابَوْا اَنْ يَّضَيِّقُوْمُهَا نَوَجَنَا فِيهَا جِنَارًا يُرِيْكُ اَنْ يَبْغَقَ اَهْلَا فَابَوْا اَنْ يَضَيِّقُوْمُهَا نَوْجَنَا فِيهَا جِنَارًا يُرِيْكُ اَنْ يَتْفَعَى السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَتَحْنَاتُ عَلَيْهِ اَجْرًا (٤٤) قَالَ مِنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَبَيْنِكَ وَسَانَيِّنَكَ بِتَاوِيْلِ مَالَرْ تَسْتَطعْ عَلَيْهِ مَبْرًا (٤٩) قَالَ مَنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَبَيْنِكَ وَسَانَيِّنَكَ بِتَاوِيْلِ مَالَرْ تَسْتَطعْ عَلَيْهِ مَبْرًا (٤٩) وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَا لَكُلُم فَكَانَ الْبَعْرُ فَلَا اللَّهُ مِنْ الْبَحْرِ فَارَدْتُ اَنْ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مُّلِكً يَّاهُلُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٤٩) وَأَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ اَبَوْهُ مُوْمِنَيْنِ فَعَيْدُ اللّهُ اللّهُ فَيَانًا وَكُفُوا (٨٠) فَارَدُنَآ اَنْ يَبْكِلُهُمَا وَبُعْمَا عَيْرًا بِنِّكُ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَيْرًا بِنَاهُ وَكُانَ الْبُومُهَا مَالِحًا عَفَرًا بِنَاهُ وَكَانَ الْبُومُهُمُ مَا لِحَلّا عَلَيْهُ اللّه وَكَانَ الْبُومُهُمُ مَالُولًا عَنْرَادُ وَبُكَ اَنْ يَبْعُلُولُ اللّهُ وَكَانَ الْبُومُهُمُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكُانَ الْبُومُهُمَا مَالِحًا عَالَوالًا عَالَواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ الْبُومُهُمَا مَالُولًا عَالَولَاكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَكَانَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَكَانَ الْبُلُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

অর্থ : ৭৭. অতঃপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনানুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মুসা আ: বললেন: আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। ৭৮. তিনি বললেন: এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিছি। ৭৯. নৌকাটির ব্যাপার সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্থেণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপর দিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। ৮০. বালকটির ব্যাপার তার পিতা-মাতা ছিল ইমানদার। আমি আশক্ষা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর ঘারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। ৮১. অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তার পালনকর্তা তাদেরকে মহন্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। ৮২. প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুরুধন এবং পিতা ছিল সংকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুরুধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা। (১৮ সুরা কাছুফ: আয়াত ৭৭-৮২)

# ২২৭. ইউনুস আ. কে মাছে গিলে ফেলল

# ২২৮. তুমি আল্লাহ নির্দোষ আমি গুনাহগার

وَذَا النَّوْنِ إِذْ نَّمَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلُهٰتِ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أِنْتَ سَبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِبِيْنَ (٨٨) وَذَا النَّوْنِ إِنْ أَنْتَ سَبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِبِيْنَ (١٨) (٢١ سُوْرَةُ ٱنْبَيَّاءِ: اَيَاتُهَا ٨٠-٨٨)

অর্থ : ৮৭. এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধরতে পারব না। অত:পর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন : তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। ৮৮. অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্ভিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (২১ সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭-৮৮)

### ২২৯. তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না বরং তাকে ফেলে দাও অন্ধকুপে

إِذْ قَالُوْا لَيُوسُفُ وَاَخُوْهُ اَمَبُّ إِلَى اَبِيْنَا مِنَّا وِنَحْنُ عُصْبَةً ﴿ إِنَّ اَبَانَا لَغِيْ ضَلْلٍ مَّبِيْنِ دِ (^) اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْ ۖ بَعْلِهِ قَوْمًا صلِحِيْنَ (٩) قَالَ قَائِلٌّ مِّنْهُمْ لِاَتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوْةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ (١٠) (١٣ سُوْرَةً يُوسُفَ : أَيَاتُهَا ٨-١٠)

অর্থ : ৮. যখন তারা বলল : অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। ৯. হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। ১০. তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকৃপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ৮-১০)

# ২৩০. তারা বলল, পিতা ব্যাপারকি আপনি কি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করেন না

قَالُوْا يَــاَبَانَا مَالَكَ لاَ تَاْمَنَّا عَلَى يُوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُوْنَ (١١) اَرْسِلُهُ مَعَنَا غَنَّا غَنَّا غَنَّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُوْنَ (١١) اَرْسِلُهُ مَعَنَا غَنَّا غَنَّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَخُولُونَ (١٣) قَالُوا لَئِنْ اَكَلَهُ النِّلْبُ وَاَخَافُ النِّلْبُ وَاَنْتُرْعَنْهُ غُفِلُونَ (١٣) قَالُوا لَئِنْ اَكَلَهُ النِّلْبُ وَلَخَافُ النِّلْ إِنَّا إِذًا لَّخُسِرُونَ (١٣) (١٣ سُوْرَةً يُوسُفَ : إِيَاتُهَا ١١-١٣)

অর্থ : ১১. তারা বলল : পিতা, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংক্ষী । ১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন–তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব । ১৩. তিনি বললেন : আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, বাঘ তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে । ১৪. তারা বলল : আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম । (১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১-১৪)

### ২৩১. তারা বলল, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে

وَجَاءُوْ آبَاهُرْعِشَاءً يَّبْكُوْنَ (١٦) قَالُوْا يَا آبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْنَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ النِّلْبُ وَمَا آنْتَ بِيُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَا مُوْسُفَ عِنْنَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ النِّلْهُ النَّسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِغُوْنَ مُرِيَّا مُوْبَا مُوْبَا مُوْبَا مُورَةً يُوْسُفَ : إِيَاتُهَا ١١-١٨)

অর্থ : ১৬. তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। ১৭. তারা বলল : পিতা : আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অত:পর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। ১৮. এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন : এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে প্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৬-১৮)

## ২৩২. একটি কাফেলা এসে বালতি ফেলল, বলল : কি আনন্দের কথা এতো একটি কিশোর

وَجَاءَتْ سَيَّارَةً فَارْسَلُوا وَارِدَهُرْ فَادَلَى دَلُوَةً طِ قَالَ يُبُشُولَى هٰنَا غُلُرَّطُ وَاسَرُّوْهُ بِضَاعَةً طِ وَاللَّهُ عَلِيْرٌ ۖ بِهَا يَعْهَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنِهِ ٢٠ بَخْسِ دَرَاهِرَ مَعْنُ وُدَةٍ جِ وَكَانُوا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِرِيْنَ (٢٠) (١٣ سُورَةً يُوسُفَ : أيَاتُهَا ١٩-٢٠)

অর্থ : ১৯. এবং একটি কাফেলা এল। অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। বলল ঃ কি আনন্দের কথা। এ তো একটি কিশোর! তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। ২০. ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুণাগুণতি কয়েক দেরহামে এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল।

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৯-২০)

# ২৩৩. মিসরের এক ব্যক্তি তাকে ক্রয় করে সে তার স্ত্রীকে বলল একে সম্মানের সাথে রাখ

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرْنهُ مِنْ مِّصْرَ لِإِمْرَاتِهِ آكْرِمِى مَثُولُا عَسَى أَنْ يَّنْفَعَنَا آوْ نَتَّخِزَةً وَلَا الْ وَكَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوَلُهُ مِنْ الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ الْأَوْمَ وَلَكِنَّ آكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَمَ وَعَلَمًا لا وَكَالِكَ نَجْزِي الْأَكُمُ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَمَ الْمُ وَلَكِنَّ آكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَمُ وَكَالِكَ نَجْزِي النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَمُ وَعَلَمًا لا وَكَالِكَ نَجْزِي الْمُعَالِمِ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَى آمْرِة وَلَكِنَّ آكُثُورَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّ اللَّهُ عَالِمُ مُوسَفَ : إِنَاتُهَا ١٣-٢٢)

অর্থ : ২১. মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ একে সন্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। ২২. যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সংকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ২১-২২)

## ২৩৪. জুলেখা ইউসুফকে ফুসলাতে লাগলো এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল

ورَاوَدَثُهُ الَّتِي هُوَ نِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ مَقَالَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيَ آَهْسَ مَثُوَاى مَا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الطَّلِهُونَ (٢٣) وَلَقَلْ هَنَّتُ بِهِ عَ وَهَرَّ بِهَا لَوْلاَ آَنْ رَابُرُهَانَ رَبِّهِ مَ كَاللِكَ لِنَصْرِفَ عَنْدُ السُّوَّ وَالْفَحْشَاءَ مَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْهُخْلَصِيْنَ (٢٣) (١٣ سُورَةُ يُوسُفَ: إِيَاتُهَا ٢٣-٣٢)

অর্থ : ২৩. আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল ৪ তন। তোমাকে বলছি, এদিকে আস। সে বলল ৪ আল্লাহ রক্ষা করুন, তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে স্বত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীগণ সফল হয় না। ২৪. নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বালাদের একজন। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ২৩-২৪)

২৩৫. তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং জুলেখা ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল وَاسْتَبَقَا الْبَابِ وَقَالَتْ مَا مَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَمْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا اَنْ يَسْجَى اَوْعَلَابٌ وَالْفَيَا سَيِّلَهُا لَلَا الْبَابِ وَقَالَتْ مَا مَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَمْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا اَنْ يَسْجَى اَوْعَلَابٌ الْبَابِ وَقَالَتْ مَا مَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَمْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا اَنْ يَسْجَى اَوْعَلَابٌ مَا وَالْهُا عِلْ اِنْ كَانَ قَبِيْصَدُّ قُلَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَلَقَتْ وَمُو مِنَ الْكُلْبِيثِي (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَبِيْصَدُّ قُلَّ مِنْ كَيْرِكُنَّ وَلَا يَكَانَ مَا اللّٰكِ بِيْنَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَبِيْصَدُّ قُلَّ مِنْ كَيْرِكُنَّ وَلَوْ مِنَ الصَّرِقِيْنَ (٢٠) فَلَيَّا رَأْقَيِصَةَ قُلَّ مِنْ دُبُو قَالَ إِنَّذَ مِنْ كَيْرِكُنَّ وَانْ كَيْلَكُنَّ عَظِيمًا (٢٨)

(١٢ سُوْرَةً يُوْسُفَ : أَيَاتُهَا ٢٥-٢٨)

অর্থ : ২৫. তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শান্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শান্তি হতে পারে ? ২৬. ইউসুফ আ. বললেন ঃ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী। ২৭. এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী ২৮. অতঃপর গৃহ স্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, সে বলল ঃ নিক্য় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৫-২৮)

২৩৬. নগরের মহিলারা বলাবলি করতে লাগলো যে আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামের প্রেমে উন্মন্ত হয়ে গিয়েছে

وَقَالَ نِسُوَةٌ فِى الْهَرِيْنَةِ إِمْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِ دُفَتُهَا عَنْ تَفْسِمِ قَلْ شَغَفَهَا حُبَّا ط إِنَّا لَنَرٰبهَا فِى مَلْلٍ مَّبِيْنِ (٣٠) فَلَهَا سَعِعَتْ بِهَكُرهِنَّ أَرْسَلُكُ وَاحِلَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ عَلَهَا رَايْنَةٌ آكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ آيْدِينَهُنَّ وَقُلْنَ الْسَلَكُ الْمَرْبَةِ مِنْهُنَّ سِكِيْنًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ عَلَهَا رَايْنَةٌ آكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ آيْدِينَهُنَّ وَقُلْنَ عَلَيْ مَنَّا لِللَّهُ مَا فَلَا بَشَرًا ط إِنْ هَٰنَ آ إِلاَّ مَلَكُ كُرِيْرُ (٣١) قَالَتُ فَلَالِكُنَّ الَّذِي لَهُ لَكُنَّ لَيْمَ طُولَتُنِي فِيْهِ ط وَلَقَنْ رَا وَدُثَّدُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَرَ ط وَلَئِنْ لَيْمَ لِللَّهُ مَا فَلَا بَشَرًا ط إِنْ هَنَّ آ إِلاَّ مَلَكُ كُرِيْرُ (٣١) قَالَتُ فَلَالِكُنَّ الَّذِي ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَعَنْ رَا وَدُثَّةُ عَنْ لَا يَسَعَلُ ط وَلَئِنْ مَا أَسُولُونَا مِّنَ السَّعِرِيْنَ (٣٠) قَالَتُ فَلَالِكُنَّ اللَّهِ مَا هُنَ اللَّهُ مَا أَكُولُونَا مِّنَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا مِنَ السَّعِرِيْنَ السَّعْرِيْنَ (٣٠) (٣٠ سُورَةَ يُوسَف : ايَاتُهَا ٣٠-٣٢)

অর্থ : ৩০. নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মন্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। ৩১. যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভাজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল ঃ ইউসুফ এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল : কখনই নয় -এ ব্যক্তি মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেশতা! ৩২. জুলেখা বলল : এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। (১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩০-৩২)

# ২৩৭. ইউসুফ বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে তার চাইতে আমি কারাগারকেই পছন্দ করি

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَمَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَنْعُوْنَنِيَّ إِلَيْهِ جِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْنَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجُهِلِيْنَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَهُنَّ مْ إِنَّهُ هُوَ السَّيِيْعُ الْعَلِيْرُ (٣٣) (١٢ سُوْرَةً يُوسُفَ : أيَاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৩৩. ইউস্ফ বলল : হে পালনকর্তা তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। ৩৪. অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩৩-৩৪)

### ২৩৮. দুই জন কয়েদী ইউসুফের কাছে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল

وَدَعَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ طَقَالَ أَحَدُهُمَ آلِنِيْ آرننِيْ آعُصِرُ خَمْرًا عِ وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّيْ آرننِيْ آخُولُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ طَ نَبِّنْنَا بِتَآوِيْلِهِ عِ إِنَّا نَرْمَكَ مِنَ الْهُحُسِنِيْنَ (٣٦) قَالَ لاَ يَآتِيْكُمَا طَعَامٌّ تُرْزَقْنِهِ إِلاَّ نَبَّاتُكُمَا بِتَآوِيْلِهِ قَبْلَ آنُ يَآتِيكُمَا طَنْلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ طَ إِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْ اللَّهُ وَمُونَ بِاللَّهِ وَهُرْ بِالْأَخِرَةِ هُرْكُغِرُونَ (٣٤) (١٢ سُورَةَ يُوسُفَ : أَيَاتُهَا ٢٦-٢٥)

অর্থ : ৩৬. তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল ঃ আমি দেখলাম যে নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সংকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। ৩৭. তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি এসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী।

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩৬-৩৭)

### ২৩৯. ইউসুফ আ. কয়েদীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন

يْصَاحِبَى السِّجْنِ أَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا ج وَامَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَا كُلُّ الطَّيْرُ مِنْ رَّاسِهِ مَ قُضِىَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيٰنِ (٣١) وَقَالَ لِلَّذِي ْ ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْنَ رَبِّكَ زِفَانْسُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ (٣٢)

### (١٢ سُوْرَةَ يُوْسُفَ : أَيَاتُهَا ٣١-٣٢)

অর্থ : ৪১. হে কারাগারের সঙ্গীরা ! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মন্তক থেকে পাখী আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ৪২. যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে তাকে ইউসুফ আ: বলে দিলেন : আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল।

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪১-৪২)

### ২৪০. বাদশা স্বপ্নে দেখলেন, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْٓ اَرٰی سَبْعَ بَقَرْسٍ سِهَانٍ یَّاْکُلُهُیْ سَبْعٌ عِجَانٌ وَّسَبْعَ سَنْبُلْتٍ هُضْ وَ اَحَرَیْبِسْتٍ مَیْاَیَّهَا الْمَلَا اَنْتَوْنِی فِی رُعْیَایَ اِنْ کُنْتُر لِلرُّعْیَا تَعْبُرُونَ (٣٣) قَالُوآ اَضْغَلْتُ اَهْلاَمٍ وَمَآ نَحْنُ بِتَاوِیْلِ الْاَهْلاَمِ بِعْلِمِیْنَ (٣٣) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بِعَلْمِیْنَ (٣٣) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٣) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٣) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٤) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٤) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٤) وَقَالَ اللّٰوی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٤) وَقَالَ الّٰذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادْکَرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٤) وَقَالَ اللّٰوی نَجَالُومِیْ وَمَالُولُومُ وَمُا وَادْکُرَ بَعْلُومِیْنَ (٣٤) وَقَالَ الْمُلَامِی وَمُالِمُونَ (٣٤) وَقَالَ الْمُلَامِی وَمُالُومُ وَالْمُومُ

অর্থ : ৪৩. বাদশাহ বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। ৪৪. তারা বলল ঃ এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এমন স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। ৪৫. দু'জন কয়েদীদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর শরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ৪৩-৪৫)

### ২৪১. ইউসুফ আ. বাদশার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করলেন

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّرِيْتَ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتِ سِهَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانَ وَسَبْعِ سُنْبُلْتٍ مُفْرِوا أَخَرَ يُبِسْتٍ لاَ لَعَلَيْنَ وَأَبَّا عِنَى النَّاسِ عَالَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ وَفِيهُ يَعْلِ ذَٰلِكَ لَكُو ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهُ يَعْلَى ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهُ يَعْلَى ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهُ يَعْلِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهُ يَعْلَى مَا تَنَّمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِنَّا تُحْمِنُونَ (٣٨) ثُرَّ يَأْتِي مِنْ بَعْلِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهُ يَعْلِ ذَٰلِكَ عَامٌ وَفِيهُ يَعْمِرُونَ (٣٩) سَوْرَةً يُوسُفَ : إِلاَّ قَلِيلًا مِنْ اللَّهُ يَوْمُ وَلَى النَّاسُ وَفِيهُ يَعْمِرُونَ (٣٩) سَرْمٌ فَيْلُولُونَ (١٣٩)

অর্থ : ৪৬. সে তথায় পৌছে বলল : হে ইউস্ক ! হে সত্যবাদী ! সাতটি মোটা তাজা গাভী তাকে সাতটি দুর্বল শীর্ণ গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক, আপনি আমাদেরকে এ স্বপু সম্পর্কে পথ নিদেশ প্রদান করুন ঃ যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি । ৪৭. বলল ঃ তোমরা সাত বছর ক্রমাগত উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে । অতঃপর যা কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে । ৪৮. এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে । ৪৯. এরপরেই আসবে একবছর - এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঙ্ডাবে ।

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪৬-৪৯)

### ২৪২. ইউসুফ আ. ধনভাগুরের বিশ্বস্ত রক্ষক নিযুক্ত হলেন

وَقَالَ الْهَلِكُ انْتُوْنِيْ بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِيْءَ فَلَمَّا كَلَّهَ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْاَ لَنَيْنَا مَكِيْنَّ أَمِيْنَّ (۵۳) قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَاّلِي الْأَرْضِءَ إِنِّيْ حَفِيْظًّ عَلِيْرًّ (۵۵) (۱۲ سُوْرَةً يُوسُفَ : إِيَاتُهَا ۵۳-۵۵)

অর্থ : ৫৪. বাদশাহ বলল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসা। আমি তাকে নিজেরে বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল : নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। ৫৫. ইউসুফ আ: বলল : আমাকে দেশের ধন-ভাগারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৪-৫৫)

# ২৪৩. ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, ইউসুফ তাদের চিনল এবং ভ্রাতারা তাকে চিনল না

وَجَاءَ اِخْوَةً يُوْسُفَ فَلَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهَ مُنْكِرُوْنَ (٥٨) وَلَهَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اثْتُوْنِيْ بِاَحْ لِّكُمْ مِّنَ أَيْكُمْ عَ الْاَ تَرَوْنَ اَنِّيْ ٱوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْهُنْزِ لِيْنَ (٥٩) فَانِ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلاَ تَقْرَبُوْنِ (٦٠)

(١٢ سُوْرَةً يُوْسُفَ : أَيَاتُهَا ٥٨-٢٠)

অর্থ : ৫৮. ইউসুফের দ্রাতারা আগমন করল অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। ৫৯. এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল : তোমাদের সৎ ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদার করি ? ৬০. অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না।

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৮-৬০)

# ২৪৪. ইউসুফ ভৃত্যদের বললেন, তাদের পণ্যের দাম তাদের রসদের মধ্যে রেখে দাও

وَقَالَ لِفِتْ يَنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُرُ فِي رِمَالِهِرُ لَعَلَّهُرُ يَعْرِفُونَهَاۤ إِذَا انْقَلَبُواۤ إِلَى اَهْلِهِرْ لَعَلَّهُرْ يَرْجِعُونَ (٦٢) فَلَمَّا رَجَعُواۤ إِلَى اَيْهِرْ لَعَلَّهُرْ يَوْدُنَهُ آلِاَ الْقَلَبُواۤ إِلَى اَهْلِهِرْ لَعَلَّهُرْ يَوْدُنَ اللَّهُ لَحُفِظُونَ (٦٣) قَالَ هَلْ اَمْنُكُرْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَّ اَمِنْتُكُرْ عَلَى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ خَيْرٌ حُفِظًا مِ وَّهُوَ اَرْجَرُ الرِّحِوِيْنَ (٦٣) (١٣ سُوْرَةً يُوسُفَ : إِيَاتُهَا ٢٢-٦٣)

অর্থ : ৬২. এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল : তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ পত্রের মধ্যে রেখে দাও- সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌছে তা বৃঝতে পারবে এবং তারা পুনর্বার আসবে। ৬৩. তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল : হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব। ৬৪. বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই স্বাধিক দ্য়ালু। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ৬২-৬৪)

# ২৪৫. ইয়াকুব আ. বললেন, সবাই পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো

قَالَ لَنْ ٱرْسِلَهُ مَعَكُرْ مَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَٱتُنَّنِيْ بِهِ إِلاَّ آنَ يُّحَاطَ بِكُرْجَ فَلَهَّ أَتَوْهُ مَوْثِقَهُرْ قَالَ اللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلًّ (٢٢) وَقَالَ يُبَنِى لاَ تَنْ هُلُوْا مِنْ آبَابٍ وَّاحِهُ وَادْهُلُوا مِنْ آبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴿ وَمَا آغُنِيْ عَنْكُرْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِن الْحُكُرُ اللَّا لِلّٰهِ ﴿ وَمَا آغُنِيْ عَنْكُرْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِن الْحُكُرُ اللَّهِ لِللَّهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِن الْحُكُمُ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا مِنْ اللّٰهِ مِنْ آبُولُونَ (٢٤) (١٣ سُورَةً يُوسُفَ : إِنَاتُهَا ٢٦-٢٤)

অর্থ : ৬৬. বললেন তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর সামনে অঙ্গীকার না দাও যে তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন। ৬৭. ইয়াকুব বললেন ঃ হে আমার বংসগণ। সবাই একই প্রবেশঘার দিয়ে যেয়ো না বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারিনা। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তারই উপর আমি ভরসা করি এবং তারই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের । (১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৬৬-৬৭)

২৪৬. ইউসুফ আ. সহোদরদের মালপত্রের মধ্যে রাজার পানপাত্র রেখে দিল

وَلَهًا دَهَلُوْا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ اَهَاءُ قَالَ إِنِّى آَنَا اَهُوْكَ فَلاَ تَبْتَئِس بِهَا كَانُوا يَعْمَلُوْن ((٢٠) فَلَمًّا جَهَّزَهُر بَعِهَا زِهِر جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَهْلِ اَحِيْهِ ثُمرً اَذَّن مُؤَدِّنَّ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُرْ لَسْرِتُوْن (٢٠) قَالُوا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِرْ مَّاذَا بِعَيْرٍ وَآنَا بِهِ زَعِيْرٌ (٢٠) قَالُوا نَفْقِنُ مُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءً بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَآنَا بِهِ زَعِيْرٌ (٢٠) قَالُوا نَفْقِنُ مُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءً بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَآنَا بِهِ زَعِيْرٌ (٢٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَنْ عَلَيْتُرْ مَّا كُنْ لِيُفْسِنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِيْنَ (٣٠) قَالُوا فَهَا جَزَّاؤُهُ إِنْ كُنْتُر كُلْوِيْنِ (٣٠) قَالُوا جَزَآؤُهُ مَنْ وَهِنَ فِي رَمْكُ فِي رَعْنَ لِيُفْسِنَ فِي الْأَلْفِي وَلَى الْقُلْمِيْنَ (٣٠) قَالُوا جَزَآؤُهُ إِنْ كُنْتُر كُلْوِيْنِ (٣٠) قَالُوا جَزَآؤُهُ مَنْ وَعَى عَلَيْ مَنْ الْقُلُومِيْنَ (٣٠) قَالُوا عَبَى الظَّلِمِيْنَ (٣٥) فَبَنَ المُوعِيَّقِمْ قَبْلُ وِعَاءً اَخِيْهِ مُواكَا عَلَى الْمُلِكِ وَلَى الْقُلْمِيْنَ (٣٥) فَبَنَ اللّهُ مَ نَوْفَعُ دَرَجْسٍ مِّنْ لَقَاءً مَوْفَى كُلِّ لَكُولُكَ كِنْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاهُ فَالْهَاءُ فِي وَيْنِ الْمَلِكِ إِلَا أَنْ يَشَاءً اللّهُ مَ نَوْفَعُ دَرَجْسٍ مِّنْ لَقَاءً مَوْفَى كُلِّ فَيْ وَهُولَ كُلِّ لِكَامُ اللّهُ مَا كَانَ لِيَاتُهَا 10 عَنْ إِلَكَ عَلَى عَلَيْرٌ (٢٤) (١٣ سُورَة يُوسُونِ : إِيَاتُهَا ٢٤-٢٤)

অর্থ : ৬৯. ওরা ইউসুফের নিকট গেল। ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রেখে বলল, 'আমিই তোমার দ্রাতা, সুতরাং ওরা যা করত তার জন্য দু:খ কর না।' ৭০. সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে রাজার পানপাত্র রেখেদিল। তখন এক আহ্বায়ক চীৎকার করে বলল, 'হে যাত্রীদল! তোমরাই চোর।' ৭১. ওরা তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কি হারিয়েছাং' ৭২. তারা বলল, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে তা এনে দেবে সে এত উট্ট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর জামিন।' ৭৩. ওরা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এ দেশে দুকৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।' ৭৪. তারা বলল, 'তোমরা মিথ্যুক হলে তার শান্তি কিঃ' ৭৫. ওরা বলল, 'যার মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি পাওয়া যাবে তার শান্তি হবে দাসত্ব।' এভাবে আমরা জালিমদের শান্তি দিয়ে থাকি।' ৭৬. পরে ইউসুফ তার ভাইদের মাল-পত্র তল্পাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পানপাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ না চাইলে রাজার আইনে তার ভাইকে সে দাস করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উনুত করি! প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ৬৯-৭৬)

### ২৪৭. যার কাছে মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখা অপরাধ

অর্থ : ৭৯. সে বলল, 'যার কাছে মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আল্লাহ্র শ্বরণ নিচ্ছি। এরূপ করলে জালিম হব।' ৮০. যখন ওরা তার থেকে নিরাশ হয়ে নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করল। তাদের বয়েটজেষ্ঠ বলল, তোমরা কি জান না যে পিতা তোমাদের কাছ হতে আল্লাহ্র শপথ করিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ফ্রণ্টি করেছিলে, কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করবনা যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ্ কোন ব্যবস্থা না করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। ৮১. 'তোমরা পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বল, 'হে পিতা, তোমার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবৃতি দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না।' ৮২. 'যেখানে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে এসেছি তাদেরও। আমরা অবশ্যই সত্য বলেছি।' ৮৩. ইয়াকুব বলল, 'না, তোমরা মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ, তাই পূর্ণ ধৈর্য-ধারণ করাই শ্রেয়, হয়তো আল্লাহ্ ওদের এক সঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২ সূরা ইউসুফ: আয়াত ৭৯-৮৩)

## ২৪৮. হে পুত্ররা তোমরা যাও ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৭-৯১)

## ২৪৯. ইউসুফ বলল, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারায় রেখো

قَالَ لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْاَ ﴿ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ﴿ وَهُوَاَرْحَمُ الرِّحِبِيْنَ (٩٢) إِذْهَبُواْ بِقَهِيْصِى هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ اَبِي يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاتُونِى بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتْ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمْ إِنِّى لاَجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلاَ اَنْ اَبُوهُمْ إِنِّى لاَجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلاَ اَنْ اَبُوهُمْ إِنِّى لاَجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلاَ اَنْ الْعَيْرُونِ (٩٣) قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِى شَلْلِكَ الْقَارِيْمِ (٩٥) فَلَمَّا اَنْ جَاءً الْبَشِيْرُ الْقَدُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيْرًا عَ تَعْلَى وَاللّٰهِ إِنِّكَ لَفِى شَلْلِكَ الْقَارِيْمِ (٩٥) فَلَمَّ الْنَا الْمَتَغْفِرُلَنَا الْبَشِيْرُ اللّٰهِ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيْرًا عَ قَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٩٦) قَالُوا يَابَانَا اسْتَغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا غُطِئِيْنَ (٩٤) قَالَ الْمَتَغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا غُطِئِيْنَ (٩٤) قَالَ السَّغَفِرُلَنَا الْسَعْفِرُلَنَا أَنُوبُنَا إِنَّا كُنَّا غُطِئِيْنَ (٩٤) قَالَ الْمَنْ فَوْرُلُنَا لَكُمْ رَبِّى وَ إِنَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (٩٨) (١٣ سُورَة يُوسُونِ : أَيَاتُهَا ١٩٥٠)

অর্থ: ৯২. সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি মহান দয়ালু।' ৯৩. আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারায় রেখ। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এবং পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এস।' ৯৪. যখন কাফেলা রওয়ানা হল তখন ওদের পিতা বলল, 'তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না ভাবলে বলব আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' ৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো পূর্ব বিদ্রান্তিতেই রয়েছেন।' ৯৬. পরে যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হল এবং চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আমি আল্লাহ্ হতে যা জানি তোমরা তা জান না?' ৯৭. ওরা বলল, 'হে পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চান, আমরা অবশ্যই দোষী।' ৯৮. ইয়াকুব আ: বলল, 'আমি প্রভর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

(১২ সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯২-৯৮)

# ২৫০. ওরা সকলে ইউসুফের প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়ল

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوْسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ أَمِنِيْنَ ٥ (٩٩) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٌ سُجَّدًا عَ وَقَالَ يَأْبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُّءَيَاىَ مِنْ قَبْلُ رَقَنْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ءَ وَقَنْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُرْ مِّنَ الْبَنْوِ مِنْ بَعْلِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَى بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ ءَ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّهَا يَشَآءً ء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْرُ الْحَكِيْرُ (١٠٠) (١٣ سُوْرَةَ يُوسُونِ : إِيَاتُهَا ٩٩-١٠٠)

অর্থ : ৯৯. অত:পর যখন ওরা ইউসুফের কাছে পৌছল তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করল ও বলল, আপনারা 'আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।' ১০০. এবং সে মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং ওরা সকলে তার প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়ল, সে বলল, 'হে আমার পিতা! এটিই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার রব তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'(১২ সূরা ইউসু: আয়াত ৯৯-১০০)

## ২৫১. নৃহ আ. বলেন, আমি যতবারই তাদের দাওয়াত দিয়েছি ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে

فَلَرْ يَزِدْهُرْ دُعَاءِيْ ۚ إِلاَّ فِرَارًا (٢) وَإِنِّى كُلَّهَا دَعَوْتُهُرْ لِتَغْفِرَ لَهُرْ جَعَلُوْ ٓ اَصَابِعَهُرْ فِيَ اٰذَانِهِرْ وَاسْتَغْشُوْا ثِيَابَهُرْ وَاَسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَارًا (٤) ثُرِّ إِنِّى دَعَوْتُهُرْ جِهَارًا (٨) ثُرَّ إِنِّى ٓ اَعْلَنْتُ لَهُرْ وَاَسْرَرْتُ لَهُرْ إِسْرَارًا (٩) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُرْ وَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) (١٠ سُوْرَةَ نُوْحٍ : أِيَاتُهَا ٢-١٠)

অর্থ : ৬. কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। ৭. আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমওল বস্তাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। ৮. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, ৯. অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। ১০. অতঃপর বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(৭১ সূরা নূহ : আয়াত ৬-১০)

২৫২. নৃহ আ. বলেন, হে আমার পালনকর্তা আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَتَنَرْعَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَغِرِيْنَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَنَرَّمُرْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَيَلِكُوْ آ إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٦) (١٠) مُوْرَةً نُوحٍ : أِيَاتُهَا ٢٦-٢١)

অর্থ: ২৬. নূহ্ আরও বলল: হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। ২৭. যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথস্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (৭১ সূরা আন নূহ: আয়াত ২৬-২৭)

### ২৫৩. নৃহ আ. তার পুত্রকে ডাক দিলেন

وَهِى َ تَجْرِى بِهِرْ فِى مَوْجٍ كَالْجِبَالِ مِنْ وَنَادَى نُوْحٌ ﴿ ابْنَهٌ وَكَانَ فِى مَغْزِلٍ يَّبُنَى ۚ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَّعَ الْكُفِرِيْنَ (٣٣) قَالَ سَاوِى ٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِبُنِىْ مِنَ الْهَاءِ ﴿ قَالَ لاَعَاصِرَ اليَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلاَّمَنْ رَّحِرَج وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْهَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْهُفَرَقِيْنَ (٣٣)

(١١ سُوْرَةً مُوْدِ : أَيَاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ: ৪২. আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে আর নূহ আ. তার পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র। আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। ৪৩. সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ আ. বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়ায় ফলে সে নিমজ্জিত হল। (১১ সূরা হুদ: আয়াত ৪২-৪৩)

### ২৫৪. হে নৃহ! নিশ্চয়ই আপনার পুত্র আপনার পরিবারভুক্ত নয়

وَنَادَى نُوحٌ رَّ بَّهٌ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّ وَعُنَكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَهْكَرُ الْحَكِيِيْنَ (٣٥) قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ مِنْ اَهْلِكَ عَلَا مَنْ اَهْ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ أَعْ الْحَقُّ وَانْتَ الْحُولِيْنَ الْجُولِيْنَ (٣٦) قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُودُ بِكَ اَنْ اَسْتَلَكَ الْمُعْلِيْنَ (٣٦) قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُودُ بِكَ اَنْ اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَالْمُ مَنِيْ آَكُنْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ (٤٣) (١١ سُورَةَ عَوْدِ : اِيَاتُهَا ٣٥-٣٠)

অর্থ : ৪৫. আর নূহ আ. তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন- হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। ৪৬. আল্লাহ বলেন হে নূহ! নিশ্য সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্য় সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। ৪৭. নূহ আ. বলেন- হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১১ সূরা হুদ: আয়াত ৪৫-৪৭)

২৫৫. আল্লাহ বলেন 'হে ঈসা তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাসনা কর'

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِنُ وْنِي وَأُمِّى إِلْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَالَ سُبْحُنكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ آَنْ أَقُولَ مَا لَيْ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَالَ سُبْحُنكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ آَنْ أَقُولَ مَا لَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ

অর্থ: ১১৬. যখন আল্লাহ্ বললেন: হে ঈসা ইবনু মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্যু আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (৫ সূরা আল মায়েদাহ: আয়াত ১১৬)

# ২৫৬. সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারে না

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَ حَرِيِّيْ بَعْرِيْ عَلِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) (٣٨ سُوْرَةً سَ : أِيَاتُهَا ٣٥-٣٦)

অর্থ : ৩৫. সুলায়মান বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। ৩৬. তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত। (৩৮ সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৩৫-৩৬)

# ২৫৭. সুলায়মান বললেন, কি হল হুদ হুদ পাখীকে দেখছিনা কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?

وَتَفَقَّلَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِىَ لَآ اَرَى الْهُلْهُلُولَ الْهُلُولُولَ مِنَ الْفَالِمِيْنَ (٢٠) لَأُعَلِّبِيْنَ (٢٠) لَأُعَلِّبِيْنَ (٢٠) وَتَفَقَّلَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ اَرَى الْهُلُهُلُولُ الْمَالُولُ مِنَ الْفَالِمِيْنِي وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ (٢٢) إِنِّى وَجَلْتُ أَوْلَيَاتِيَنِي بِسُلُطْنٍ مِنْ كُلِّ فَكَتَ غَيْرَ بَعِيْلٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِهَالَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ (٢٢) إِنِّى وَجَلْتُكُ مِنْ مَنْ كُلِّ فَيَا مَنْ وَجَلْتُ الْمُلُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

অর্থ: ২০. সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, 'কি হল, হুদহুদ পাখীকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? ২১. আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। ২২. কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ পাখী এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। ২৩. আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৭ সূরা নামল: আয়াত ২০-২৩)

### ২৫৮. বিলকিস বলল আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে

قَالَتْ يَايَّهَا الْهَلَوُّا إِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَى كِتٰبٌ كَرِيْرٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُ بِشرِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْرِ (٣٠) اَلاَّ تَعْلُواْ عَلَى ۖ وَٱتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ (٣١) (٢٠ سُوْرَةُ اَلنَّهُلِ: إِيَاتُهَا ٢٩-٣١)

অর্থ : ২৯. বিলকিস বলল, 'হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। ৩০. সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই : অসীমদাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু, ৩১. আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। (২৭ সূরা নামল : আয়াত ২৯-৩১)

### ২৫৯. আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ

إِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَّ اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوحٍ وَّالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْلِهِ ءِ وَاَوْحَيْنَا اِلْى اِبْرُهِيْرَ وَاِسْعَيْلَ وَاِسْعَيْلَ وَاِسْعَى وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْمَاطِ وَعِيْسَٰى وَالْوَدَ وَالْمَاطِ وَعِيْسَٰى وَالْمَاطِ وَعِيْسَٰى وَالْمَالِيْنَ وَالْمَالِيْنَ وَالْمَالِيْنَ وَالْمَالِيْنَ وَالْمَاطِ وَعِيْسَٰى وَالْمَالُونَ وَسُلَيْمَٰى ٓ وَالْمَالَيْنَ وَالْمَالِيْنَ الْمَالُونَ وَسُلَيْمُنَ ۚ وَالْمَالُونَ وَسُلَيْمُنَ ۚ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيْنِيْنَ وَالْمَالِيْ الْمَالِيْنَ وَالْمَالِمُ الْمِلْمُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ مِنْ وَالْمَاطِ وَعِيْسَى وَالْمَ

অর্থ : ১৬৩. আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নুহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসুলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ।

(৪ সূরা আন নিসা : আয়াত ১৬৩)

## ২৬০. আমি পর্বত ও পক্ষী সমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম

وَدَاوَّدَ وَسُلَيْهٰىَ إِذْ يَحْكُهٰى فِي الْحَرْدِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَرُ الْقَوْاِجِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِرْ شُهِدِيْنَ (٨٦) فَفَهَّهْنَهَا سُلَيْهٰىَ وَكُلَّا أَتَيْنَا حُكُمًا وَّعُلَّا أَتَيْنَا حُكُمًا وَعُلِيَّا أَتَيْنَا حُكُمًا وَكُنَّا فَعِلِيْنَ (٤٩) (٢١ سُوْرَةَ ٱلْاَثْبَيَّاءِ: آيَاتُهَا ٨٥-٤٩)

অর্থ: ৮৭. এবং শরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। ৭৯. অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদকে অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (২১ সূরা আল আম্বিয়া: আয়াত ৭৮-৭৯)

#### ২৬১. আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম

وَلَقَنْ أَتَيْنَا دَاوِّدَ وَسُلَيْنَى عِلْمًا ءَ وَقَالاَ الْحَمْنُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْنَ دَاوَدَ وَقَالَ يَايَّهَا (١٦) لَا عَلَى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْنَ دَاوَدَ وَقَالَ يَايَّهَا (١٦) النَّاسُ عُلِّهُنَا مَنْطِقَ الطَّيْسِ وَٱوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ النَّالَ اللهُ وَ الْفَضْلُ الْهُ بِينَ الْآلِا (١٦) (١٦) النَّاسُ عُلِّهُنَا مَنْطِقَ الطَّيْسِ وَٱوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ النَّالَ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ الل

অর্থ: ১৫. আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ১৬. সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোকসকল, আমাকে উড়ত্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। (২৭ সূরা আন নমল: আয়াত ১৫-১৬)

## ২৬২. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ط وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلُفَى وَمُسْ مَأْبِ (٢٥) يَنْ اَوَّدُ إِنَّا جَعَلَنْكَ عَلَيْفَةً فِى الْأَرْضِ فَا هَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ وَلاَتَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ط إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سِيْلِ اللّهِ لَهُرْ عَنَ ابَّ شَرِيْدٌ بِهَا نَسُوْايَوْ اَ الْحِسَابِ (٢٦) ولاَتَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ ط إِنَّ النَّذِيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سِيْلِ اللّهِ لَهُرْ عَنَ اللهِ لَهُمْ عَنْ اللهِ لَهُمْ عَنْ اللهِ لَهُمْ عَنْ اللهِ لَهُمْ ١٤٥ - ٢١)

অর্থ : ২৫. আমি তাঁর সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তাঁর জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল। ২৬. হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না । তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়। (৩৮ সূরা ছোয়াদ : আয়াত ২৫-২৬)

## ২৬৩. শোয়েব আ. বললেন, হে আমার জাতি আমার সাথে জিদ করো না

قَالَ يُقَوْ إِ اَرَءَيْتُرْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّ بِنَ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا طوَمَا آُوِيْكُ اَنْ اُخَالِفَكُرْ إِلَى مَا آَنْهُكُرْ عَنْهُ طِانَ اُوِيْكُ إِلَّا اِللهِ طَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيْبُ (٥٨) وَيُقَوْ إِلاَيَجْرِمَنَّكُرْ شِقَاقِيْ آَنْ يُصِيْبَكُرْ مِّثِلُ مَا آَمَابَ اللهِ طوَمَا تَوْفِيْقِيْ إِللهِ طوَمَا قَوْعُ لُوطٍ مِّنْكُرْ بِبَعِيْدٍ (٩٩) (السُورَةَ مُودِ: النَّهَ ٥٠-٩٩)

অর্থ: ৮৮. শোয়ায়েব (আঃ) বললেন- হে দেশবাশী তোমরা কি মনে কর ! আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তার হুকুম অমান্য করতে পারি ?) আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তার উপরই নির্ভর করি এবং তারই দিকে ফিরে যাই। ৮৯. আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হুদ অথবা সালেহ (আঃ) এর কওমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লৃতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়।

(১১ সূরা হুদ : আয়াত ৮৮-৮৯)

## ২৬৪. সঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও, পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করে বেড়াবে না

অর্থ: ৯৩. আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী ? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। ৯৪. আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

(১১ সূরা হুদ : আয়াত ৯৩-৯৪)

২৬৫. যাকারিয়া বললেন, হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা

يُزكُرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْرِهِ السُّهُ يَحْيٰى لَر نَجْعَلَ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَهِيًّا ( $^{4}$ ) قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هُوّ عَلَى هُو عَلَى هُو عَلَى هُوّ عَلَى هُو عَلَى هُ عَلَى هُو عَلَى هُو عَلَى مُوا عَلَى مُو عَلَى مُوا عَلَى مُو عَل

২৬৬. যাকারিয়া বললেন, হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে আমার স্ত্রী ও যে বন্ধ্যা

قَالَ رَبِّ اَ نَّى يَكُونُ لِي غُلُرٌ وَّقَنْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَامْرَ أَتِي عَاقِرٌ وَقَالَ كَنْ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٣٠) (٣٠ سُورَةَ الْ عِمْرَانَ : أَيَاتُهَا ٣٠) अर्थ : 80. ि वललन, 'दर भाननकर्जा'! तकमन करत आमात भूज-मलान दरत, आमात य वार्षका धरम शरह, आमात खील य वक्षा। वललन आल्लाह धमनिलादि दरद या िन इच्हा करत शास्तन।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ৪০)

২৬৭. লৃত আ. এর স্ত্রীও আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পেল না

إِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ، بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوْنَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَغْرِجُوْمُرْمِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (٨٢) فَاَنْجَيْنُهُ وَاَهْلَةً إِلاَّ امْرَاتَهُ ذَكَانَتْ مِنَ الْغَيِرِيْنَ (٨٣)

(4 سُوْرَةً ٱلْأَعْرَافِ: أَيَاتُهَا ٨١-٨١)

অর্থ : ৮১. তোমরা তো কামবশত: পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। ৮২. তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। ৮৩. অত:পর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া। সে তাদের মধ্যে রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। (৭ সূরা আল-আরাফ: আয়াত ৮১-৮৩)

২৬৮. মারইয়াম বলল 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে, আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করে নাই'

إِذْ قَالَتِ الْمَلَّئِكَةُ يُمَرْيَرُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِهَةٍ مِّنْهُ وَاشْهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَرَ وَجِيْهًا فِى النَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (٣٥) وَيُكَلِّرُ النَّاسَ فِى الْمَّنِي بَشَرٌ لَا قَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لَا أَنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لَا أَوْلَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ لَا أَوْلَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ لَا أَوْلَ اللَّهُ يَكُونُ لَا ٢٠) (٣ سُوْرَةَ الْمِ عِبْرَانَ : إِيَاتُهَا ٢٥-٣٥)

অর্থ : ৪৫. যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ- মারইয়াম-তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসন্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৬. যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সংকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৪৭. তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি।' আল্লাহ বললেন, এভাবেই।' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। (৩ সূরা আল ইমরান: আয়াত ৪৫-৪৭)

## ২৬৯. মারইয়ামের শিশুপুত্র বলল "আমি তো আল্লাহর দাস"

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ طَ قَالُوْا يُمَرْيَمُ لَقَلْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٠) يُأْهَمْتَ هٰرُوْنَ مَاكَانَ ٱبُوْكِ امْرَاسَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ ٱمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَاشَارَتْ إِلَيْهِ طَ الْنِيَ الْكِتْبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا (٣٠) فَالَ إِنِّيْ عَبْلُ اللهِ طَ الْنِي الْكِتْبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا (٣٠)

(١٩ سُوْرَةً مَرْيَمٍ : أَيَاتُهَا ٢٥-٣٠)

অর্থ : ২৭. অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল : হে মারইয়াম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। ২৮. হে হারূন-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। ২৯. অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল : যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবং ৩০. সন্তান বলল : আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।

(১৯ সূরা মারইয়াম : আয়াত ২৭-৩০)

## ২৭০. মারইয়াম বলল, কি রূপে আমার পুত্র হবে, যখন আমাকে কেউ স্পর্শ করেনি

قَالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ نِ لِاَهْبَ لَكِ غُلْهًا زَكِيًّا (١٩) قَالَتُ أَتَّى يَكُونَ لِي غُلْرٌ وَّلَر يَهْسَنِي بَشَرٌ وَّلَر اَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ كَنْ لِكِ طَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيِّنَّ عِ وَلِنَجْعَلَهُ أَيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْهَةً مِنَّا عِ وَكَانَ أَثَرًا الْقَضِيًّا (٢١) (١٩ سُورَةً مَرْيَرِ: أَيَاتُهَا ١٩-٢١) هو قَالَ مَا اللهُ اللهُو

জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

(১৯ সূরা মারইয়াম : আয়াত ১৯-২১)

## ২৭১. তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমিও অপেক্ষায় রইলাম

অর্থ: ৫৪. বরং আমরা তো বলি যে আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হূদ বললেন আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ; ৫৫. তাকে ছাড়া তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। ৫৬. আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তার পূর্ণ আয়ন্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তা সরল পথে সন্দেহ নেই। (১১ সূরা: হূদ, আয়াত: ৫৪-৫৬)

## ২৭২. সামুদ জাতি আল্লাহর উটের পা কেটে দিল

وَيٰقَوْ اِ هَٰنِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُرْ اٰيَةً فَلَارُوْهَا تَاْكُلْ فِي ٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْ هُلَكُرْ عَلَابٌ قَرِيْبٌ (٣٣) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِي دَارِكُرْ ثَلْثَةَ اَيَّا اِطْ ذَٰلِكَ وَعُلَّ غَيْرُ مَكْلُوْبٍ (٦٥) فَلَمَّا جَاءَ آمُرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَّالَّذِيْنَ اَمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْهَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِنٍ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (٣٦) (١١ سُوْرَةَ مُودٍ : أَيَاتُهَا ٣٣-٣٦)

অর্থ: ৬৪. আর হে আমার জাতি ! আল্লাহর এ উটটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্ত্ব তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। ৬৫. তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন— তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। ৬৬. অতঃপর আমার আযাব যখন আরম্ভ হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী উমানদারগণকে নিজ রহমতের উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তাই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (১১ সুরা হুদ: আয়াত ৬৪-৬৬)

### Halal

২৭৩. আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন

الله البَيْعَ وَحَرَّا الرِّبُوا لاَيَقُوْمُونَ الاِّكَمَا يَقُواُ النِّرِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُى مِيَ الْهَسِّ الْهَبِيَّ وَاللهُ البَيْعُ وَمُلَّا البَيْعُ وَمُلَّ البِّبُوا وَيَرْبِي السَّاوَعَ مُ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) لَهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصَحٰبُ النَّارِع هُرَفِيهَا الله الله الله الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّاقَتِ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقَتِ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقَتِ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقِ فَي اللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقَتِ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقِ فِي اللهُ لاَيُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقِ وَيَرْبِي الصَّاقِ وَيَرْبِي الصَّاقِ وَيَرْبِي الصَّاقِ وَيَعْ اللهُ لاَيُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقِ وَيَعْ اللهُ لاَيُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) وَمُرْبِي السَّافِ وَيَوْمِ وَاللهُ لاَيُحِبُ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيرٍ (٢٤٦) وَمُرْبِي الصَّاقِ وَيُوبُونِ اللهُ لاَيْحَبُ وَمُنْ اللهُ وَمُواللهُ وَاللهُ لاَيْحِبُ وَاللهُ لاَيْحِبُ وَاللهُ لاَيْحِبُ وَاللهُ لاَيْعِيْ وَاللهُ لاَيْعُولُونَ اللهُ وَلِيْكُواللهُ وَاللهُ لاَيْعُولُ وَاللهُ لاَيْعُولُ وَاللهُ لاَيْعُولُ وَاللهُ لاَيْعُولُ وَاللهُ لاَيْعُولُوا اللّهُ وَلَيْعُولُ اللّهُ وَلِيْكُولُ وَاللّهُ لاَيْعُولُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِيْلُولُ وَاللهُ لاَيْعُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

### ২৭৪. হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُواۤ إِذَا تَنَايَنْتُر ُ بِنَيْنِ إِلَى أَجَلٍ شَمَّى فَاكْتَبُوهُ وَلَيَكْتُ بَّيْنُكُر كَاتِب بِالْعَنْلِ وَلَيْكَانِ النِّنِ عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَس مِنْهُ شَيْنًا وَفِان كَانَ النِّنِ عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللّهُ رَبَّهُ وَلا يَبْخَس مِنْهُ شَيْنًا وَفِان كَانَ النِّنِ عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيمًا اَوْ فَعِيمًا اَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَن يَّلِ مَّو فَلْيُكُلِ النِّنِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهُ رَبَّهُ وَلا يَبْخَس مِنْهُ شَيْنًا وَفِان كَانَ النِّنِي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيمًا اَوْ فَعَيْفًا اَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَن يَّلِ مَّ وَفَلْيُكِل وَلِيَّةٌ بِالْعَنْلِ وَاشْعَالُ وَلِيَّةٌ بِالْعَنْلِ وَاسْتَهُولُواْ شَوِيْنَ مِن رَجَالِكُم عَلَالُ مُولَا يَكُونَ وَهُولُ وَا أَنْ تَكْتَبُولَا مَا يُعُولُ وَالْمَالُولُ وَلَيْتُ اللّهُ وَاتُولُ لِلشَّهَادَةِ وَاذْنَى اللَّهُ وَالْوَلُ اللَّهُ وَالْوَلُ لِللَّهُ وَالْوَلُ لِللَّهُ وَالْوَلُ لِللَّهُ وَالْولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُ لَاللّهُ وَالْولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمُ لَيْلُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُ لَلْمُ وَالْمُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ لَعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالُولُولُولُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَكُولُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّ

(٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ٢٨٢-٢٨٣)

অর্থ : ২৮২. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভূলে যায়, তবে একজন অন্যজনকৈ শ্বরণ করিয়ে দিবে। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন। ২৮৩. আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (সুরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৮২-২৮৩)

## ২৭৫. যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বন্ধনদের প্রতি সালাম বলবে

لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَوِيْضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْا مِنَ اَيُوْتِكُمْ اَوْ بَيُوْسِ أَبَانِكُمْ اَوْ بَيُوْسِ أَعْلَى الْمَوْيُفِ مَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَوْيُفِ مَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَوْيُفِ الْمَوْيُفِ الْمَوْتِكُمْ اَوْ بَيُوْسِ أَعْلَاكُمْ اَوْ بَيُوْسِ أَعْلَاكُمْ اَوْ بَيُوْسِ أَعْلَاكُمْ اَوْ بَيُوْسِ أَعْلَاكُمْ اَوْ بَيُوْسِ أَعْلَى اللّهُ لَكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّكُمْ اَوْ الْمَاتُلُوا جَهِيْعًا اَوْ اَهْتَاتًا مَ فَإِذَا مَعْلَتُمْ بَيُوْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى الْفُسِكُمْ لَحِيدة بِيْ اللهُ لَكُمُ الْأَيْسِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢١) (٢٣ سُوْرَةَ النَّوْدِ: أَيَاتُهَا ١٦)

অর্থ: ৬১. অদ্বের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যে দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের জাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বকুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।

(২৪ সূরা আন্ নূর : আয়াত ৬১)

# ২৭৬. জানাতের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখে থাক

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقُوْا رَبَّهُرْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا طَ مَتَّى إِذَا جَاعُوْهَا وَنْتِحَتْ آبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُرْ غَزَنَتُهَا سَلَمَّ عَلَيْكُرْ طِبْتُرْ فَادْغَلُوْهَا عَلِيثِيْ الْجَنَّةِ مَيْثُ لَقَالُوا الْحَدْلُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَقَنَا وَعْنَةً وَاوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ مَيْثُ نَشَآءَ عَنَفِعْرَ اَجْرُ الْعُولِيْنَ (٤٣) عَلِيثِي (٤٣) وَقَالُوا الْحَدْلُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَقَنَا وَعْنَةً وَاوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ مَيْثُ نَشَاءً عَنْفَا الْمُرْدُ الْعُولِيْنَ (٤٣) (١٤ مُولِيْنَ الْمُعَلَى ١٤٠٥)

অর্থ : ৭৩. যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উনুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখে থাক, অত:পর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। ৭৪. তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরক্কার কতই চমংকার। (৩৯ সূরা আয় যুমার: আয়াত ৭৩-৭৪)

২۹۹. ﴿ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى ا

অর্থ : ২৭. হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ ২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

(২৪ সূরা আন নূর : আয়াত ২৭-২৮)

Page: 79

## ২৭৮. তোমাদের জন্য নারীকে হালাল করা হয়েছে

وَالْهُ حَصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْهَا نُكُرْج كِتْبَ اللهِ عَلَيْكُرْج وَاُحِلَّ لَكُرْمًا وَرَاءَ ذَٰلِكُرْ اَنْ تَبْتَغُواْ بِاَمْوَ الِكُرْمُّ حَمِنِيْنَ غَيْرَ مُ مُنْعِيْنَ عَيْرَ اللهِ عَلَيْكُرْج وَاُحِلَّ لَكُرْمًا وَرَاءَ ذَٰلِكُرْ اَنْ تَبْتَغُواْ بِاَمْوَ الِكُرْمُّ عَمِنِيْنَ غَيْرَ اللهِ عَلَيْكُرْ فِيْهَا تَرْضَيْتُرْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً ط وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيْهَا تَرْضَيْتُرْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اللهُ كَانَ اللهَ كَانَ عَلِيهًا حَكِيْمًا (٢٤) (٣ سُوْرَةَ النِّسَاءِ: اَيَاتُهَا ٢٣)

অর্থ : ২৪. এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সমত হও। নিশ্য আল্লাহ সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৪ সূরা আন নিসা: আয়াত ২৪)

## ২৭৯. যারা বিবাহে সামর্থ নয় তারা যেন সংযম অবলম্বন করে

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُرُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتْبَ مِنَّا مَلَكَتْ آيْهَا نَكُرْ فَكَا تِبُوهُرُ إِنْ عَلَيْتَهُرُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ النَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتْبَ مِنَّا مَلَكَتْ آيَاتُهُ الْكُورُ وَلاَ تُكُرُ هُوْا فَتَيْتِكُرْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدْنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَيُومَى يَّكُوهُ وَلاَ تُكُرُ وَلاَ تُكُرُ هُواْ فَتَيْتِكُرْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدْنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكُومُ وَلاَ تُكُرُ وَلاَ تُكُرُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ آرَدُنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكُومُ وَلاَ تُكُورُ وَهِمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعَلِّقِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعَلِّقُورُ وَحِيْرٌ (٣٣) (٣٣ سُورَةَ النَّوْرِ : آيَاتُهَا ٣٣)

অর্থ : ৩৩. যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পযর্প্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ- কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসার তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেহ তাদের উপর জার-জবরদন্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদন্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৪ সূরা আন নুর: আয়াত ৩৩)

### ২৮০. দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أَمَّهٰ تُكُمْ وَ بَنْتُكُمْ وَ أَعَوٰتِكُمْ وَ عَمَّتُكُمْ وَ عَلْتُكُمْ وَ بَنْتُ الآخِ و بَنْتُ الآخِ و بَنْتُ الآخِتِ وَ أَمَّهٰ تُكُمْ وَ اَعَوٰتِكُمْ وَ اَعَوْتِكُمْ وَ اَعْوَلَكُمْ وَ اللّهُ عَا عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(٣ سُوْرَةُ ٱلنِّسَاءِ : آيَاتُهَا ٢٣)

অর্থ : ২৩. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফৃফ্, তোমাদের খালা, ভ্যাতৃকন্যা; ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা- যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহ তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের স্তরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম; কিন্ত যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্য আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৪ সূরা আন নিসা: আয়াত ২)

### ২৮১. নসীহত দ্বীনি আলোচনা ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে

وَذَكِّرْ فَانَّ النِّكُوٰى تَنْفَعُ الْهُوْمِنِيْنَ (۵۵) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُلُوْنَ (۵٦) (۵ سُوْرَةَ النَّرِيْسِ: أَيَاتُهَا ٥٥-٥٦) अर्थ ៖ (৫৫) হে নবী. আর বুঝাতে (দ্বীনি আলোচনা করতে) থাকুন, কেননা বুঝানো (দ্বীনি আলোচনা) ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে। (৫৬) আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার এবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি।

(সূরা আয-যারিয়াত : আয়াত ৫৫-৫৬)

## ২৮২. মানুষ ধন-সম্পদের ভালবাসায় উন্মত্ত

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَ بِهِ لَكَنُوْدٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذُلِكَ لَشَهِيْدٌ (٤) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَرِيْدٌ (٨) أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَعُسِّلَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَعُسِّلَ مَا فِي الصَّّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِنٍ لَّخَبِيْرٌ (١١) (١٠٠ سُوْرَةُ الْعٰدِيْتِ : ايَاتُهَا ٦- ١١)

অর্থ: ৬. নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ৭. এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত ৮. এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মন্ত। ৯. সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে ১০. এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? ১১. সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

(১০০ সূরা আল-আ-দিয়া-ত : আয়াত ৬-১১)

#### ২৮৩. মানুষ ধনসম্পদকে প্রাণভরে ভালবাসে

وَتَاْكُلُوْنَ التَّرَاثَ اَكُلاً لَيًّا (١٩) وَ تُحِبُّوْنَ الْهَالَ مُبَّا جَهًا (٢٠) كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا (٢١) وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْهَلَكُ مَفًّا مَفًّا مَفًا وَآثَا كُلُونَا الْهَالُ مُفًّا مَفًّا مَفًا مَلُكُ وَالْهَلَكُ مَلُونَ الْمَالُ وَالْهَلَكُ مَلًا الْفَكُونَ الْفَاكُ مَلْمُ وَاللّهُ وَالْهَلَكُ مَلًا اللّهُ وَالْهَلُكُ مَلًا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ إِلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَال

অর্থ : ১৯. এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিণত করে ফেল ২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। ২১. এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে ২২. এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, ২৩. এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবেং (৮৯ সূরা আল ফজর : আয়াত ১৯-২৩)

### ২৮৪. আল্লাহকে ভয় কর আর সত্যবাদীদের সাথে থাক

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّرِقِينَ (١١٩) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْهَرِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُرْمِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا اللَّهِ وَلاَ يَوْعَبُونَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلاَ اللهِ وَلاَ يَرْغَبُوا اللهِ وَلاَ يَطْفُونَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلاَ

يَنَالُونَ مِنْ عَلُّ وَ نَيْلًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُرْ بِهِ عَهَلَّ صَالِحٌ وَإِنَّ اللَّهَ لِاَيْضِعُ اَجْرَ الْهُ حَسِنِينَ (١٢٠) (٨ سُورَةَ اَلتَّوْبَةِ : اَيَاتَهَا ١٢٠-١١٠) هُو رَبِهِ عَهَلٌ صَالِحٌ وَإِنَّ اللَّهَ لِاَيْضِعُ اَجْرَ الْهُ حَسِنِينَ (١٢٠-١١١) هُو مِنْ عَلَّ وَيَتَبَ لَهُرْ بِهِ عَهَلٌ صَالِحٌ وَالله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

#### ২৮৫. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না

وَلاَ تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَٱنْتُرْ تَعْلَمُوْنَ (٣٣) وَآقِيْمُوْا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوْامَعَ الرَّاكِعِيْنَ (٣٣) ٱتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُرْ وَٱنْتُرْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ﴿ ٱفَلاَ تَعْقِلُوْنَ (٣٣) (٢ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বে সত্যকে তোমরা গোপন করো না। ৪৩. আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকৃ কর রুকৃকারীদের সাথে। ৪৪. তোমরা কি মানুষকে সংকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না।

(২ সূরা আল বাক্ারা : আয়াত ৪২-৪৪)

## ২৮৬. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُولُوا قَوْلاً سَوِيْنَا (٤٠) يُّصْلَحْ لَكُرْ اَعْهَا لَكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوْبَكُرْ لَوْ وَمَنْ يَّطِعِ اللَّهَ وَتُولُواْ قَوْلاً سَوِيْنَا (٤٠) يُّصْلَحْ لَكُرْ اَعْهَا لَكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوْبَكُرْ لَا وَاللَّهَ وَمَنْ يَظْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَلْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْهًا (١٤) إِنَّا عَرَضْنَا الْإِمَانَةَ عَلَى السَّيٰوٰ عِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَّحْفِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ لَا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٤٢) (٣٣ سُورَةَ الْأَحْزَابُ: أَيَاتُهَا ٥٠-٢٢)

অর্থ : ৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। ৭১. তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। ৭২. আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। (৩৩ সূরা আল আহ্যাব : আয়াত ৭০-৭২)

## ২৮৭. বলুন সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (٨١) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْأَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لا وَلاَ يَزِيْلُ الظَّلِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا (٨٢) (١٤ سُوْرَةً بَنِيْ إِشْرَائِلَ : أِيَاتُهَا ٨١-٨٢)

অর্থ : ৮১. বলুন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। ৮২. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

(১৭ সূরা : বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৮১-৮২)

অর্থ : ১৮. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্কে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমগুলে, যা কিছু আছে ভূমগুলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শান্তি। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সন্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (২২ সূরা হাজ্জ: আয়াত ১৮)

## ২৮৯. তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, আল্লাহকে সেজদা কর

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْغُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْرُ (٣٦) وَمِنْ الْيَهِ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهْسُ وَالْقَهَرُ مَ لَاتَسْجُدُوْا لِللهِ النَّهِ مَ إِللَّهُ مِ السَّجْدُةِ : الْمَاتُهَ وَالشَّهْسِ وَلاَ لِلْقَهَرِ وَاشْجُدُوا لِللهِ النِّنِي عَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُرْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٤) (٣٠ سُوْرَةً مَرَّ السَّجْدَةِ : الْمَاتُهَا ٢٦-٣٠)

অর্থ : ৩৬. যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৭. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর।

(৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ : আয়াত ৩৬-৩৭)

## ২৯০. আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমগুলে আছে এবং যা কিছু ভূমগুলে আছে

وَلِلَّهِ يَسْجُلُ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَا بَّةٍ وَّالْمَلَئِكَةُ وَهُرْ لاَيَسْتَكْبِرُوْنَ (٣٩) يَخَافُونَ رَبَّهُرْ مِّنْ فَوْقِهِرْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ (٥٠) (١٦ سُوْرَةَ اَلنَّحْلِ: أِيَاتُهَا ٣٩-٥٠)

অর্থ: ৪৯. আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমগুলে আছে এবং যা কিছু ভূমগুলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। ৫০. তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে।

(১৬ সূরা নাহল : আয়াত ৪৯-৫০)

#### ২৯১. হে মু'মিনগণ! রুকু কর, সেজদা কর, সৎ কাজ সম্পাদন কর

اَللّٰهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ طِ إِنَّ اللّٰهَ سَهِيْعٌ بَصِيْرٌ (۵) يَعْلَرُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِرْ وَمَا خَلْفَهُرْ طُ وَإِلَى اللّٰهِ تُوْجَعُ الْأُمُورُ (۲۶) يَاْلَهُ مَنْ النَّذِيْنَ الْمَنُوا الْجَدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُيرُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُرْ تَقْلِحُوْنَ (۵۶) (۲۳ مُورَةُ الْحَجِّ : أَيَاتُهَا ۵۵-۵۵)

অর্থ : ৭৫. আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ৭৬. তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭৭. হে মু'মিনগণ, তোমরা রুকৃ কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সংকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

(২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ৭৫-৭৭)

#### ২৯২. যে সংকর্ম করবে সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَدَّ خَيْرٌ مِّنْهَاجٍ وَمَنْ جَاءً بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ إِلاَّ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٣) (٨٣ سُوْرَةُ ٱلْقَصَص: أيَاتُهَا ٨٣)

অর্থ : ৮৪. যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরপ মন্দ কর্মীরা সে যে পরিমাণ মন্দ কর্ম করেছে সে সে পরিমাণেই প্রতিফল পাবে। (২৮ সূরা আল কাসাস : আয়াত ৮৪)

#### ২৯৩. হে বৎস! সৎকাজে আদেশ কর, মন্দ কাজে নিষেধ কর

يُبُنَى اَقِرِ الصَّلُوةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ طاِنَ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْ إِ الْأَمُورِ (١٤) وَلاَ تُصَعِّرْ خَلَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَهْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا طاِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) (٣١ سُورَةَ لَقَيْنَ: إِيَاتُهَا ١١-١٨)

অর্থ : ১৭. হে বৎস, নামাজ কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। ১৮. অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দান্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ১৭-১৮)

## ২৯৪. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٌ خَيْرٌ مِّنْهَا جِ وَهُرْ مِّنِ فَزَعٍ يَّوْمَئِنٍ أَمِنُونَ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُرْ فِي النَّارِ طَ هَلْ تُجْزَوْنَ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُرْ فِي النَّارِ طَ هَلْ تُجْزَوْنَ الِاَّ مَا كُنْتُرْ تَعْمَلُوْنَ (٩٠) (٢٤ سُوْرَةُ اَلنَّمْلِ: أِيَاتُهَا ٨٩-٩٠)

অর্থ: ৮৯. যে কেউ সংকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। ৯০. এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (২৭ সূরা আল নমল: আয়াত ৮৯-৯০)

#### ২৯৫. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারাই বেহেশতবাসী

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُسِ وَاخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِرْ الْوَلَئِكَ آصْحبُ الْجَنَّةِ عَمُرْ فِيْهَا خُلِدُونَ (٢٣) مَثَلُ الْغَرِيْقَيْنِ كَالاَعْلَى الْعَرِيْقَ الْعَلَى وَلِيَّهِرُ الْوَلَئِكَ آصْحبُ الْجَنَّةِ عَمُرْ فِيْهَا خُلِدُونَ (٢٣) الْعَرِيْقَ مَثَلًا عَلَى الْعَرِيْقَ مَثَلًا عَ آفَلاً تَنَكَّرُونَ (٢٣) (١١ سُورَةً مُودٍ : أَيَاتُهَا ٢٣-٢٣)

অর্থ : ২৩. নিশ্য যারা ঈমান এনেছে ও সংকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনয় প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। ২৪. উভয়পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও তনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান ? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না ? (১১ সূরা : হুদ, আয়াত : ২৩-২৪)

## ২৯৬. যে একটি সৎ কর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে

مَىْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا عِ وَمَىْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُرُ لاَيُظْلَمُونَ (١٦٠) قُلُ إِنَّى مَلْانِيْ وَلَى مِرَاطٍ مُّسْتَقِيْرٍ ، دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّهَ إِبْرُهِيْرَ حَنِيْفًا عِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٦١) قُلْ إِنَّ مَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاى وَمَهَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ (١٦٢) (٢ سُوْرَةُ ٱلْإَنْعَامِ : أِيَاتُهَا ١٦٠-١٣٢)

অর্থ : ১৬০. যে একটি সংকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শান্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ১৬১. আপনি বলে দিন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন-একাগ্রচিত্ত ইব্রাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৬২. আপনি বলুন : আমার নামাজ আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ১৬০-১৬২)

#### ২৯৭. সেদিন কাউকে তাওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না

هٰذَا يَوْٵً لاَيَنْطِقُونَ (٣٥) وَلاَيُوْذَنُ لَهُر فَيَعْتَلِرُونَ (٣٦) وَيْلٌ يُّوْمَئِلٍ لِلْهُكَلِّبِينَ (٣٤) هٰذَا يَوْٵً الْفَصْلِ عِجَمَعْنُكُر وَالْأَوْلِينَ (٣٨) هٰذَا يَوْاً لاَيْتُهَا ٢٥٥) وَيْلٌ يُّوْمَئِلٍ لِلْهُكَلِّبِينَ (٣٤)

অর্থ : ৩৫. এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। ৩৬. এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। ৩৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। ৩৮. এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। (৭৭ সূরা আল মুরসালাত : আয়াত ৩৫-৩৮)

### ২৯৮. মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর- আন্তরিক তওবা

وَكَايِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ آمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنُهَا حِسَابًا شَرِيْدًا وَّعَنَّبُنُهَا عَنَ آبًا تُكُرًّا (^) فَلَ اقَتْ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةٌ آمْرِهَا خُسُرًّا (٩) (٦٥ سُوْرَةُ الطَّلَاقِ : أَيَاتُهَا ^-9)

অর্থ : ৮. অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রস্লগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। ৯. অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল।

#### ২৯৯. আল্লাহ তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন

وَمُوَ الَّذِي ْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَىْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّأْتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحُتِ وَيَزِيْلُ مُرْ مِّنْ فَضْلِهِ مَ وَالْكُفِرُونَ لَمُرْعَنَ ابَّ شَكِيْلٌ (٢٦) (٣٣ سُوْرَةَ الشَّوْرَى : أيَاتُهَا ٢٥-٢٦)

অর্থ : ২৫. তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। ২৬. তিনি মু'মিন ও সংকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৪৬ সূরা আশ্ শূরা : আয়াত ২৫-২৬)

## ৩০০. বলুন আমার পরওয়ারদেগার পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক

ٱولَّنِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِهَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلْهًا (٥٥) غَلِدِيْنَ فِيْهَا هَ حَسُنَى مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (٢٦) قُلْ مَا يَعْبَوُ ا بِكُرْرً بِّى لَوْ لَادُعَاوُّكُرْج فَقَلْ كَنَّ بْتُكُوْنَ يَكُوْنُ لِزَامًا (٤٤) (٢٥ سُوْرَةً ٱلْفُرْقَانِ : أَيَاتُهَا ٥٥-٤٤)

অর্থ : ৭৫. তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। ৭৬. তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই উত্তম! ৭৭. বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছে। অতএব সত্ত্র নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৭৫-৭৭)

### ৩০১. হে ঈমানদারগণ তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না

وَلَوْلاَ نَشْلُ اللّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُونَ رَحِيْرٌ (٢٠) يَآيَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الاَ تَتَبِعُوْا خُطُونِ الشَّيْطَى وَمَنَ يَتَبعُ خُطُونِ الشَّيْطَى اللهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُرْمِّنَ آَمَٰ الاَوْلِكَ اللّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُرْمِّنَ آَمَٰ الاَوْلَكِيَّ اللّهَ يُزَكِّي مَنْ يُشَاءً عَوَاللّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْرٌ (٢١) (٣٣ سُورَةَ ٱلنَّوْرِ: الْمَاتَهَ ٢٠-٢١)

অর্থ : ২০. যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ্ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। ২১. হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন।

(২৪ সূরা আন নূর : আয়াত ২০-২১)

৩০২. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে অতঃপর তওবা করে আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল

ثُرَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ عَبِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُرَّ تَابُوْا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوْآ إِنَّ رَبُّكَ مِن ابَعْدِهَا لَغَفُوْرَّ رَّحِيْرً (١١٩)

(١٦ سُوْرَةُ ٱلنَّحْلِ : أَيَاتُهَا ١١٩)

অর্থ : ১১৯. অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬ সূরা : নাহল, আয়াত : ১১৯)

### ৩০৩. আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা তওবার তওফীক দান করেন

ثُرَّ يَتُوْبُ اللَّهُ مِنَ ابَعْلِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورً رَّحِيْرٌ (٢٧) يَأَيَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ إِنَّهَا الْهُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلاَ يَقْرَبُوا الْهَشْجِلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءً وَإِنَّ اللهُ عَلَيْرٌ مَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُرُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءً وَإِنَّ اللهُ عَلِيْرٌ حَكِيْرٌ (٢٨) (٩ سُورَةَ اَلتَّوْبَةِ : أَيَاتُهَ الْحَرَا اللهُ عَلِيْرٌ حَكِيْرٌ مَنْ اللهُ عَلَيْرٌ مَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُرُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءً وَإِنَّ اللهُ عَلِيْرٌ حَكِيْرٌ (٢٨) (٩ سُورَةَ اَلتَّوْبَةِ : أَيَاتُهَا الْحَرَا اللهُ عَلَيْرٌ حَكِيْرٌ مَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُرُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ اللهُ عَلِيْرٌ مَكِيْرٌ مَكِيْرٌ (٢٨) (٩ سُورَةَ التَّوْبَةِ : أَيَاتُهَا

অর্থ : ২৭. এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৮. হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা তো অপবিত্র । সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্যের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯ সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৭-২৮)

### ৩০৪. পরামর্শ করে সকল কাজ করতে হবে

فَهَ ۗ أُوْتِيْتُرُمِّنَ شَيْءٍ فَهَتَاعُ الْحَيٰوةِ النَّنْيَاءِ وَمَاعِنْلَ اللهِ هَيْرٌ وَّابَعْى لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِرْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦) وَالَّذِيْنَ اللهِ هَيْرٌ وَّابَعْى لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِرْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦) وَالَّذِيْنَ الْسَّجَابُوا لِرَبِّهِرْ وَاَقَامُوا الطَّلُوةَ ص وَاَمْرُهُرُ شُورَى بَيْنَهُرْ ص وَمِيًّا رَزَقْنُهُرْ يُنْفِقُونَ (٣٨) (٣٦ سُوْرَةَ الطُّورِي : إِيَاتُهَا ٣٦-٣٨)

অর্থ ঃ ৩৬. অতএব তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। ৩৭. যারা কবীরা গুণাহ ও অশ্লীল কার্য হতে বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধান্তিত হয়েও ক্ষমা করে। ৩৮. যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে, নিজেরা পরামর্শ করে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তাহা হতে ব্যয় করে।

(৪২ সূরা শূরা : আয়াত ৩৬-৩৮)

## ৩০৫. ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে, যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে

وَإِنْ عَاقَبْتُرْ فَعَاقِبُوْ ا بِعِثْلِ مَاعُوْقِبْتُرْ بِهِ ﴿ وَلَئِنْ مَبَرْتُرْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّيِرِيْنَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِرْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمًّا يَمْكُرُوْنَ (١٢٤) إِنَّ اللَّهَ مَعَ النِّرِيْنَ اتَّقُوا وَّالنِّيْنَ هُرْمُّحْسِنُوْنَ (١٢٨) (١٦ سُوْرَةُ اَلنَّحْلِ: أَيَاتُهَا ١٦١-١٢٨)

অর্থ ঃ ১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হও, তবে ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর, যে পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে, ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। ১২৭. আর আপনি ধৈর্য ধরুন এবং আপনার ধৈর্যধারণ হবে কেবল আল্লাহ তাআলার সাহায্যে আর তাদের বিরোধিতার উপর দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে সমস্ত চক্রান্ত করতেছে তার দরুন সংকীর্ণমনা হবেন না। ১২৮. নিশ্চয়় আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে এবং যারা নেককার হয়। (১৬ সূরা আন-নাহল: আয়াত ১২৬-১২৮)

www.quranerbishoy.com Page: 88

## ৩০৬. দীনের জন্য মেহনত করলে, আল্লাহ তা'আলা হেদায়েতের যাবতীয় রাস্তা খুলে দিবেন

وَالَّذِيْنَ جَاهَلُوْ ا فِيْنَا لَنَهْرِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَإِنَّ اللَّهَ لَهَعَ الْهُصْبِنِيْنَ (٦٩) (٢٩ سُوْرَةَ ٱلْعَنْكَبُوْسِ: أَيَاتُهَا ٢٩)

অর্থ ঃ (৬৯) যারা আমার দ্বীনের জন্যে মেহনত করে, আমি তাদের জন্য আমার হেদায়েতের যাবতীয় রাস্তা খুলে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। (২৯ সূরা আল-আনকাবৃত : আয়াত ৬৯)

#### ৩০৭. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপদগামী করেন যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন

وَلَوْهَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَّاحِرَةً وَّلْكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّهَاءً وَيَهْرِيْ مَنْ يَّهَاءً ه وَلَتُسْئَلَنَّ عَبَّا كُنْتُرْ تَعْمَلُوْنَ (٩٣) وَلَاَتَتَّخِنُوْ آ أَيْمَا نَكُرْ فَتَزِلَّ قَنَّ أَبَعْنَ ثُبُوْتِهَا وَتَنُوْقُو السُّوْءَ بِهَا صَدَدَّتُرْعَنْ سَبِيْلِ اللّهِ عَ وَلَكُرْ عَنَ ابَّ عَظِيْرٌ (٩٣) وَلَاَتَهْ تَرُوْا بِعَهْلِ اللّهِ ثَمَنًا عَنْكُرْ فَتَزِلَّ قَنَ أَبُوْتِهَا وَتَنُوْقُو السُّوْءَ بِهَا صَدَدَّتُرْعَنْ سَبِيْلِ اللّهِ عَ وَلَكُرْ عَنَ ابَّ عَظِيْرٌ (٩٣) وَلَاتَهُ تَهُولِ اللّهِ ثَمَنًا اللّهِ عَوْ خَيْرٌ لَكُرْ إِنْ كُنْتُرْ تَعْلَمُوْنَ (٩٥) (١٦ سُوْرَةً النَّحْلِ : أَيْاتُهَا عَهُ ١٩٥-٩٥)

অর্থ : ৯৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথহামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। ৯৪. তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তাহলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শান্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শান্তি হবে। ৯৫. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (১৬ সুরা: নাহল, আয়াত: ৯৩-৯৫)

## ৩০৮. যে সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং যে ঈমানদার তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করবো

مَىْ عَبِلَ صَالِحًا مِّىْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِى ۚ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَيْوةً طَيِّبَةً ج وَلَنَجْزِيَنَّمُرْ أَجْرَهُرْ بِأَحْسَى مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٠) فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْأَنَ فَاشْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْرِ (٩٨) (١٦ سَوْرَةَ اَلنَّحْلِ: أَبَاتَهَا ٩٠-٩٨)

অর্থ : ৯৭. যে সংকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। ৯৮. অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ সূরা : নাহল, আয়াত : ৯৭-৯৮)

### ৩০৯. যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সেই পথ প্রাপ্ত হবে

مَّىٰ يَّهُٰكِ اللَّهُ فَهُوَ الْهُهْتَكِى ۚ وَمَٰنَ يَّضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُرُ الْخُسِرُونَ (١٤٨) وَلَقَنْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّرَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُرْ تُلُوبٌ لاَّ يَغْقَهُونَ بِهَا دَوَلَهُرْ أَغْيَنَ لاَّ يَبْصِرُونَ بِهَا دَوَلَهُرْ أَذَانَ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا هَ أُولَئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُرْ أَضَلَّ الْوَلَئِكَ هُرُ النَّعِلُونَ (١٤٩) (٤ سُورَةَ ٱلْإَغْرَافِ : إِيَاتُهَا ١٤٩-١٤٩)

অর্থ : ১৭৮. যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৭৯. আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দারা শোনে না। তারা চতুপ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাকেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (৭ সূরা আল-আরাফ : আয়াত ১৭৮-১৭৯)

## ৩১০. সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّشَّى دَغَّا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ مَالِحَا وَّقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْهُسْلِمِيْنَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ا إِلَّا النَّانِي مَبَرُوْاء وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النَّانِي مَبَرُوْاء وَمَا اللَّهِ مَنَاكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَةً عَلَاوَةً كَاللَّهُ وَلِي حَمِيْرٌ (٣٣) وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النَّانِي مَبَرُواء وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا النَّانِي مَبَرُواء وَمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ عَلَيْمٍ (٣٥) عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ (٣٥ عَلَ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللل

অর্থ ঃ (৩৩) সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে, যে লোকদিগকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। (৩৪) আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, অতএব আপনি এবং আপনার অনুসারীগণ. সদ্বব্যবহার দ্বারা অসদ্যবহারের প্রত্যুত্তর দিন। অতঃপর সদ্যবহারের পরিণতি এ হবে যে, আপনার সাথে যার শক্রতা ছিল, সে অকস্মাৎ এমন হয়ে যাবে, যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকে। (৩৫) এই চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।

(৪১ সূরা হা-মীম সেজদাহ : আয়াত ৩৩-৩৫)

#### ৩১১. আমাদের সরল পথ দেখাও

(- ) مِرَاطَ النَّرِيَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (٤) (١ سُورَةُ الْغَاتِحَةِ : اَيَاتُهَا ٥-٤) هو : هو : هو الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْرَ (٥) مِرَاطَ النَّاتِحَةِ : اَيَاتُهَا ٥-٤) هو : هو : هو المُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (٤) (١ سُورَةُ الْغَاتِحَةِ : اَيَاتُهَا ٥-٤) هو : هو : هو المُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (٤) (١ سُورَةُ الْغَاتِحَةِ : اَيَاتُهَا ٥-٤) هو : هو المُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (٤) (١ سُورَةُ الْغَاتِحَةِ : اَيَاتُهَا ٥-٤) هو : هو المُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ (٤) (١ سُورَةُ الْغَاتِحَةِ : اَيَاتُهَا ٥-٤) هو : هو المُعْمُوبُ وَلَا الضَّالِقِيْنَ (٤) السَّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ وَلَا الضَّالِقَ الْمُعْمَى عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْمَى عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الْمُعْمَى اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

৩১২. তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না

يَّايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ لاَتَنَّخِذُوَّا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْهَانِ وَمَن يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُرُ الظَّلِّهُونَ (٢٣) قُلْ إِن كَانَ أَبَا وَكُمْ وَ أَبْنَا وَكُمْ وَ أَزُوَا جُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَ أَمُوالُ فِ اقْتَرَفْتُهُومَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ بِأَمْ مِ وَاللّهُ لاَيَهُومِ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَ بَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي َ اللّهُ بِآمْ مِ وَاللّهُ لاَيَهُومِ الْقُواَ الْفُسِقِيْنَ (٢٣)

(٩ سُوْرَةُ ٱلتَّوْبَةِ : أَيَاتُهَا ٢٣-٢٣)

অর্থ : ২৩. হে ঈমানদারগণ। তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। ২৪. বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তার রাস্তায় জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (৯ সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৩-২৪)

৩১৩. জান্নাতীরা দোযখীদের ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য পেয়েছি

وَنَادَى أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ النَّارِ أَنْ قَنْ وَجَنْنَا مَاوَعَنَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَنْ تَّرْمًا وَعَنَ رَبَّكُمْ حَقًّا هَ قَالُوْا نَعَرْ جَ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنً } بَيْنَهُمْ أَنْ لَاهُ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا جَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كُغِرُوْنَ (٣٨) وَبَيْنَهُمَا عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا جَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كُغِرُوْنَ (٣٨) وَبَيْنَهُمَا حَجَابً جَ وَعَلَى الظَّلِمِيْنَ (٣٨) اللّهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ (٣٨) اللّهِ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا جَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كُغِرُونَ (٣٨) وَبَيْنَهُمَا حَجَابً جَ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَ كُلاً ، بِسِيْمُهُمْ جَ وَنَادَوْا أَصْحَٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ نَا لَيْرَيْنُ لَكُونَا وَهُمْ يَظُهُونَ وَهُمْ يَطْهَعُونَ الْكَالُونَ وَهُمْ يَطْهُمُونَ الْكَالُونَ وَالْمَوْلَ وَهُمْ يَطُهُمُ وَالْمُولُ وَالْمَوْلَ وَهُمْ يَطُهُمُ وَالْمَعُونَ الْكَالُونَ وَالْمَوْلَ وَهُمْ يَطُهُمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُونَ الْكَالُونُ وَالْمَعْمُ وَلَا وَالْمَعْمُونَ الْكَالُونُ وَالْمُولُونَ لَكُلَّا مَ الْمَعْمُونَ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَى الْكُولُونَ لَكُونَا وَهُمْ يَطُهُمُ وَلَا وَالْمُولُونَ الْمُعْمُونَ وَالْمَوْلَ وَالْمَوْلَ وَالْمُولُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْلَا وَلَمْ مِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَلَاكُونَا وَلَالُهُمْ وَالْمُولُولُ اللّهِ وَعُلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمُونَ وَالْمَوْلَ وَلَالُولُونَا وَلَاللّهُ اللّهُ اللّه

অর্থ : ৪৪. জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে : আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছং তারা বলবে : হাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্র অভিসম্পাত জালেমদের উপর, ৪৫. যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্থেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। ৪৬. উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ'রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখন জানুতে প্রবেশ করবে না, কিছু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

(৭ সূরা : আল-আরাফ, আয়াত : ৪৪-৪৬)

৩১৪. যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য क्षमा ও বিরাট প্রতিদান আছে وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْنَ ضَرَّاءً مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَمَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّى ۚ والنَّلِ عَنِي ۚ وَالْمِنْكَ السَّلِحَٰتِ ﴿ اُولَٰئِكَ وَخُورً ﴿ (١٠) إِلاَّ الَّذِيثَى مَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ ﴿ اُولَٰئِكَ

لَهُرْ مَّغْفِرَةً وَّ أَجُرُّ كَبِيرًا (١١) (١١ سُوْرَةً مُوْدٍ : أَيَاتُهَا ١٠-١١)

অর্থ : ১০. আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে যে আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। ১১. তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সংকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১১ সূরা হুদ : আয়াত ১০-১১)

# ৩১৫. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন

وكُلُّهُرْ أَتِيْهِ يَوْاً الْقِيْمَةِ فَرْدًا (٩٥) إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُرُ الرَّمْنِيُ وَدًّا (٩٦) فَإِنَّهَا يَسَّرْنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْهُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّنَّا (٩٤) (١٩ سُوْرَةُ مَرْيَرٍ : أِيَاتُهَا ٩٥-٩٤)

অর্থ: ৯৫. কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। ৯৬. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন। ৯৭. আমি কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন।

(১৯ সূরা : মারইয়াম, আয়াত ৯৫-৯৭)

## ৩১৬. আল্লাহ এবাদত করার জন্যে মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছেন

وَذَكِّرْ فَاِنَّ النِّكُوٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (۵۵) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُلُوْنِ (۵٦) (۱۵ سُوْرَةَ النَّرِيْسِ: أَيَاتُهَا ٥٥-٥٦) अर्थ: ৫৫. এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে। ৫৬. আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (৫১ সূরা আয যারিয়াত: আয়াত ৫৫-৫৬)

## ৩১৭. ইখলাসের সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করতে হবে

وَمَّا أُمِرُوْاً إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ لا مُنَفَّاءً وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (۵)

(٩٥ سُوْرَةَ الْبَيِّنَةِ: أَيَاتُهَا ٥)

অর্থ ঃ ৫. তাদেরকে তা ছাড়া আর কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা ইখলাসের সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৯৮ সূরা আল-বাইয়্যেনাহ: আয়াত ৫)

## ৩১৮. আমি এবাদত করি না তোমরা যার এবাদত কর

قُلْ يَا يَّهَا الْكُفِرُوْنَ (١) لَا اَعْبُلُ مَا تَعْبُلُوْنَ (٢) وَلاَ اَنْتُرْ عٰبِلُوْنَ مَا اَعْبُلُونَ مَا اَعْبُلُونُونَ مَا اَعْبُلُونُ مَا اَعْبُلُونُ مَا اَعْبُلُونُ مَا اَعْبُلُونُ مَا الْعُنْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْبُلُونَ مَا اللَّهُ مُعْبُلُونَ مَا اللَّهُ مُعْبُلُونُ مَا اللَّهُ مُعْرَفِي مَا اللَّهُ مُعْبُلُونُ مَا اللَّهُ وَالْمُعْبُلُونُ مَا اللَّهُ مُلُونُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْبِلُونَ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْبُلُونُ مُعْبُلُونُ مَا اللَّهُ مُعْبُلُونُ مَا اللَّهُ مُعْبُلُونُ مُعْبُلُونُ مُعْلِكُمُ اللَّهُ مُعْبُلُونُ مُعْبُلُونُ مُعْبُلُونُ مُعْبُلُونُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْبُلُونُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّعُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِ

অর্থ: ১. বলুন, হে কাফেরকূল, ২. আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর। ৩. এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি ৪. এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। ৫. তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (১০৯ সূরা কাফিরণ: আয়াত ১-৫)

## ৩১৯. সকালে ও সন্ধ্যায় রাস্লুল্লাহ সা. এর শানে দর্মদ শরীফ পড়তে হবে

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَأَيَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّهُوا تَسْلِيهًا (۵٦) (٣٣ سُورَةً الاَعْزَابُ : أَيَاتُهَا ١٥٥) अर्थ १ ৫৬. निঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দর্মদ প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দর্মদ পাঠাতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক। (৩৩ সূরা আল আহ্যাব : আয়াত ৫৬)

## ৩২০. মু'মিনরা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে

قُلْ لِّلْهُ وْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ وَلْكَ ٱزْكٰى لَهُمْ وانَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

(٢٣ سُوْرَةً إَلنُّورِ : آيَاتُهَا : ٣٠)

অর্থ : ৩০. মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (২৪ সূরা আন নুর : আয়াত ৩০)

## ৩২১. ঈমানদার নারীরা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْفُضَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظَى فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَوْ أَبْنَا بِهِنَّ أَوْ أَبْنَا بُهِنَّ أَوْ أَبْنَا بِهِنَّ أَوْ أَبْنَا بُهِنَّ أَوْ أَبْنَا بُهِنَّ أَوْ أَبْنَا بِهِنَّ عَيْرٍ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّهْلِ النَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرُتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَعْلَى مَا يَحْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ء وَتُوبُوْآ إِلَى اللّهِ جَهِيْعًا أَيَّهُ الْهُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ (٣١)

## (٢٣ سُوْرَةً اَلنُّوْر : اَيَاتُهَا : ٣١)

অর্থ: ৩১. ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বতর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাতা, ভাতু পুপুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (২৪ সূরা আন নুর: আয়াত ৩১)

# ৩২২. অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যদি দোপাট্টা খুলে রাখে তাহলে তাতে কোন দোষ নেই

وَالْقَوَاعِلُ مِنَ النِّسَاءِ الْتِيْ لاَ يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجْسٍ بِزِيْنَةٍ ، وَاَنْ يَّسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْرٌ (٦٠) (٢٣ سُوْرَةَ اَلنُّورِ : اِيَاتُهَا ٢٠)

অর্থ : ৬০. বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে তাদের দোপাটা খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(২৪ সূরা আননুর : আয়াত ৬০)

## ৩২৩. কেবল আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্যধারণ করতে হবে

(১৬ সূরা আল নাহল : আয়াত ১২৭)

# ৩২৪. তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে কোন দোষ নেই

لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى مَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْاَعْرَجِ مَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ مَرَجٌ وَّلاَ عَلَى انْفُسِكُمْ اَنْ تَاكُلُوا مِنَ ابْيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمَائِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمَوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَلَيْكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمُوتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمَائِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمُوتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمَائِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمَائِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمُوتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمُوتِي عَلَيْكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمُوتِي عَلَيْكُمْ اَوْ بَيُوْتِ عَلَيْكُمْ اَوْ بُيُوتِ الْمُوتِي عَلَيْكُمْ الْمُوتِي عَلَيْكُمْ اللهِ مُنْكِمْ اللهُ اللهُ لَكُمْ الْمُائِلُولُ اللهُ لَكُمُ الْمُائِلُولُ اللهُ لَكُمْ الْمُائِلُولُ اللهُ لَكُمْ الْمُائِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمْ الْمُائِلُولُ اللهُ لَكُمْ الْمُائِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمْ الْمُائِلُونَ (١٦) (٢٣ سُورَةَ النَّوْرِ : اَيَاتُهَا : ١١)

অর্থ: ৬১. অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের লাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ছাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভিগনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অত:পর যখন গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমুহ বিশ্বভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।

(২৪ সূরা আন নুর : আয়াত ৬১)

Page: 95

## ৩২৫. প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু

وكَتَبْنَا عَلَيْهِرْ فِيْهَا ۚ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْمُونَ وَالْأَنْفِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَةِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَهُمْ الطّلِهُ وَالْمُؤْنَ (٣٥) (٥ سُوْرَةَ ٱلْمَالِقِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ فَأُولَ اللَّهُ فَأُولَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَ اللّهُ فَأُولَ اللّهُ عَلْمُ الطّلِمُونَ (٣٥) (٥ سُوْرَةَ ٱلْمَالِقِ : الْمَاتُهَا هُمْ)

অর্থ: ৪৫. আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময় প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময় সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।

(৫ সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৪৫)

৩২৬. আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, "সেটি আমি আগামীকাল করবো ইনশাআল্লাহ বলা ছাড়া"

وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌّ ذَٰلِكَ غَدًا (٣٣) إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ زِوَاذْكُرْ رَّ بَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَّهْدِينَ رَبِّى لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا وَاذْكُرْ رَّ بَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِينَ رَبِّى لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا وَاذْكُرْ رَّ بَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِينَ رَبِّى لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا اللهُ وَاذْكُرْ رَّ بَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِينَ رَبِّى لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا اللهُ وَاذْكُرْ رَّ بَّكَ إِنَّالُهُ اللهُ وَاذْكُرُ رَّ بَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِينَ رَبِّي لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا اللهُ وَالْمَالُولُولُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُولُولُ اللهُ الل

অর্থ : ২৩. আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি 'আগামীকাল করব' ২৪. 'ইনশাআল্লাহ' বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন : আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (১৮ সূরা কাহ্ফ, আয়াত : ২৩–২৪)

## ৩২৭. একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান

يُوْمِيْكُرُ اللّٰهُ فِي آَوْلَادِكُرُنَ لِلنَّكَرِمِثُلُ حَفِّ الْأَنْتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِن مِثْلُ حَفِّ الْأَنْتَيَيْنَ فَإِن كُنَ لَهُ وَلَنَّ عَفَانَ لَهُ وَلَنَّ عَفَانَ لَهُ وَلَنَّ وَلَا مَا لَا لَكُن لَهُ وَلَنَّ عَفِي وَوِثَهُ آبَوٰ فَلِكِمِّهِ الثَّلُثُ عَفِانَ كَانَ لَهُ وَلَنَّ عَفَانَ لَهُ وَلَنَّ عَفَانَ لَهُ وَلَنَّ وَاحِن مِنْ بَعْنِ وَمِيَّةٍ يُوْمِي بِهَا آوْ دَيْنٍ وَ أَبَالُهُ كُرُ وَ آبَنَا وَكُر لاَ تَكْرُونَ آلِيُّمَ اللهِ اللهِ وَلِيَّةَ مِن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَلِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيْمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) (٣ مُؤرَةُ النِّلَةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

অর্থ : ১১. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয় তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা -মাতাই গুয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্যর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। (৪ সূরা আন্ নিসা: আয়াত ১১)

www.quranerbishoy.com Page: 97

## ৩২৮. আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না

لاَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا مِ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ مِ رَبَّنَا لاَتُوَ الحِنْنَآ إِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا ع رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَهَا مَاكُتُسَبَتْ مَ وَاعْفُ عَنَّا رَسَّ وَاغْفِرْ لَنَا رَسَ وَارْحَهْنَا رَسَ اَنْتَ مَوْلُنَا فَانْصُرْنَا عَلَى النَّوْلِ إِنْ اللهُ عَلَى النَّوْلِ إِنْ اللهُ عَلَى النَّوْلِ إِنْ اللهُ عَلَى النَّوْلِ إِنْ اللهُ عَلَى النَّالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّوْلِ اللهُ عَلَى ا

অর্থ : ২৮৬. আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভূলে যাই কিংবা ভূল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভূ। সূতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (২ সূরা আল বাকারা: আয়াত ২৮৬)

#### ৩২৯. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না

مَنِ اهْتَلَى فَإِنَّهَا يَهْتَكِي لَنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِيْنَ مَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً (١٥)

অর্থ : ১৫. যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথন্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ন্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শান্তি দান করি না। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ১৫)

৩৩০. আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে

لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّنَ مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ عَلَفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِرُ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ مُورًا لَهُ مِنْ وَالِ (١١) (١٣ مُورَةُ ٱلرُّعْنِ: إِيَاتُهَا ١١)

অর্থ : ১১. তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্র নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(১৩ সূরা আর রাদ : আয়াত ১১)

### ৩৩১. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তারা জীবিত

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يَّقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمُواتَ مَ بَلْ آخَيَاءٌ وَلْكِنْ لاَّ تَشْعُرُونَ (١٥٣) (٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: أَيَاتُهَا ١٥٣)

অর্থ : ১৫৪. আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।

(২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫৪)

## ৩৩২. হে নবী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন

يَأَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِلِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُقاْ عَلَيْهِرْ ط وَمَا وُهُرْجَهَنَّرُ ط وَبِئْسَ الْهَصِيْرُ (٣٠) (٩ -وُرَةَ اَلتُوْبَةِ : اَبَاتُهَا ٢٠) 
عا : ٩٥. د مَا , कारफतरानत সাথে युक्ष करून এবং মুনাফেকরদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন । তাদের ঠিকানা হল দোয়খ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা । (৯ সূরা আত তাওবাহ : আয়াত ৭৩)

# ৩৩৩. যারা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই

وَمَا لَكُرُ لاَ تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْهُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْنَ انِ النَّذِي لَيَقُولُونَ رَبَّنَا اللهِ وَالْهُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْنَ انِ النَّذِي لَيَقُولُونَ وَي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْوَلِيَاءَ الشَّيْطُنِ عَنِي اللّٰهِ وَالْوَلِيَاءَ الشَّيْطُنِ عَنِي اللّٰهِ وَالْوَلِيَاءَ الشَّيْطُنِ عَنِي اللّٰهِ وَالْوَلِيَاءَ الشَّيْطُنِ عَنِي اللّٰهِ وَالْوَلِيَاءَ الشَّيْطُنِ عَلَى السَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيْفًا (٤٦) (٢٦) اللهِ عَ وَاجْعَلُ اللهِ عَ وَالْمَعَلُ اللّٰهِ وَالنّٰذِينَ السَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيْفًا اللهِ عَ وَالْمَعَلِ اللّٰهِ وَالْمَعَلِ اللّلهِ وَالْمَعَلِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْمَعَلِ اللّٰهِ وَالْمَعَلِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰفِي وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَالللّٰهِ وَاللللّ

# ৩৩৪. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না

وَلاَ تَحْسَبَى الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتًا 4 بَلْ اَهْيَاءً عِنْنَ رَبِّهِرْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِيْنَ بِهَ الْتُهُ مِنْ فَضْلِهِ لا وَيَسْتَبْشِرُونَ وَلاَتُونَى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَرْ يَلْحَتُونَ عِلْمَ مِنْ فَضْلِهِ لا وَيَسْتَبْشِرُونَ إِلاَّذِيْنَ لَرْ يَلْحَتُونَ عِلْمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لا وَيَسْتَبْشِرُونَ (١٤٠) (٣ سُوْرَةَ اللِ عِمْرَانَ : أَيَاتُهَا ١٢٥-١٤٠)

অর্থ : ১৬৯. আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। ১৭০. আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে কারণ তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিস্তা-ভাবনাও নেই। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৬৯-১৭০)

### ৩৩৫. সোজা দাড়ি পাল্লায় ওজন কর

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَتَكُونُوْا مِنَ الْهُخْسِرِيْنَ (١٨١) وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْهُسْتَقِيْرِ (١٨٢) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَمُرُ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْإَرْضِ مُفْسِرِيْنَ (١٨٣) (٢٦ سُوْرَةَ اَلفَّعَرَاء : أَيَاتُهَا ١٨١-١٨٣)

অর্থ : ১৮১. মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১৮২. সোজা দাঁড়ি পাল্লায় ওজন কর। ১৮৩. মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

(২৬ সুরা আশ শোআরা : আয়াত ১৮১-১৮৩)

## ৩৩৬. সফলতা অর্জনকারীদের জন্যে সুসংবাদ

(٩- اَوْ يَنْ عَلِهِ مَسرُورًا (٩) وَ يَنْ عَلِهِ مَسرُورًا (٩) (٩) وَ يَنْ عَلِهِ مَسرُورًا (٩) (٩٠ مُورَةَ الإِنْ هِ عَالَ ١٩- ١٥ وَ يَنْ عَلِهِ مَسرُورًا (٩) (٩٠ مُورَةَ الإِنْ هِ عَالَ ١٩- ١٥ وَ يَنْ عَلِهِ مَسرُورًا (٩) (٩٠ مُورَةَ الإِنْ هِ عَالَ ١٩٠ عَلَمَ ١٩٠ عَلَمَ ١٩٠ عَلَمَ عَلَمُ عَ عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِ

### Haram

### ৩৩৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্, আল্লাহ্র সাথে শরীককারীকে ক্ষমা করেন না

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ ء وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَلِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا (٣٨)

(٣ سُوْرَةُ النِّسَاءِ : أَيَاتُهَا ٣٨)

অর্থ : ৪৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।

(৪ সূরা আন নিসা : আয়াত ৪৮)

### ৩৩৮. নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়

وَإِذْ قَالَ لُقَيْنَ لَاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى ۚ لِاَتُشْرِكَ بِاللَّهِ مَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيْرٌ (١٣) (١٣ مُوْرَةً لَقَيْنَ : أَيَاتُهَا ١٣) অৰ্থ : ১৩. যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল : হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (৩১ লোকমান : আয়াত ১৩)

#### ৩৩৯. নিশ্যু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তার সাথে কাউকে শরীক করে

وَمَنْ يَّشَاتِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ ' بَعْلِ مَا تَبَيَّىَ لَهُ الْهُلَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْهُؤْمِنِيْنَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّرَ وَسَأَعَتْ مَصِيْرًا (١١٥) إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْدًا (١١٦) (١١٦) اللهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يَّشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِهَنْ يَّشَآءً لَا وَمَنْ يَّشُوكَ بِاللّهِ فَقَلْ مَلَّ مَلَلًا بَعِيْدًا (١١٦)

(٣ سُوْرَةُ ٱلنِّسَاءِ : أَيَاتُهَا ١١٥-١١٦)

অর্থ : ১১৫. যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐদিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। ১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (৪ সূরা আনু নিসা: আয়াত ১১৫-১১৬)

## ৩৪০. যারা কুফরী করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন

وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَهُرْ نَارُ جَهَنَّرَ مَ لاَيُقْضَى عَلَيْهِرْ فَيَهُوتُواْ وَلاَ يَخَفَّفُ عَنْهُرْ مِنْ عَنَابِهَا ﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ (٣٦) وَهُرْ يَصْطَرِهُونَ فِيْهَا مِ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا نَعْهَلْ مَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْهَلُ ﴿ ٱولَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَّايَتَنَاكُمُ فِيهِ مَنْ تَلَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ وَ فَا لِلطَّلِهِيْنَ مِنْ تَصْرِ (٣٤) (٣٥ مُورَةَ فَاطْمِ: إِيَاتُهَا ٢٦-٣٤)

অর্থ : ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শান্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শান্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সংকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরস্থ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব (আগুনের স্বাদ) আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহাব্যকারী নেই। (৩৫ সূরা ফাতির: আয়াত ৩৬-৩৭)

## ৩৪১. তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لاَتَاْكُلُوْا اَمُوالكُرْ بَيْنَكُرْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُرْ قَفَ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُرْ ط اِنَّ اللهِ يَسِيْرًا (٣٠) الله كَانَ بِكُرْ رَحِيْمًا (٢٩) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ عُنْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْنَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا (٣٠) الله كَانَ بِكُرْ رَحِيْمًا (٢٩) وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ عُنْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْنَ نُصُلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا (٣٠) (٣٠) الله كَانَ بِكُرْ رَحِيْمًا (٣٩) وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ عُنُوانًا وَ ظُلْمًا فَسَوْنَ نُصُلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا (٣٠)

অর্থ : ২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। ৩০. আর যে কেউ সীমালজ্ঞান কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (৪ সুরা আন নিসা: আয়াত ২৯-৩০)

## ৩৪২. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহানাম

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمَّدًا فَجَزَاقُهُ جَهَنَّدُ خُلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَلَابًا عَظِيْمًا (٩٣) (٣ سُوْرَةُ اَلنِّسَاءِ:

অর্থ : ৯৩. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

(৪ আন নিসা : আয়াত ৯৩)

## ৩৪৩. বলুন সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (٨١) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٧ وَلاَ يَزِيْلُ الظَّلِهِيْنَ ﴾ إلاَّ خَسَارًا(٨٢)

(١٤) سُوْرَةُ بَنِي إِسْرَائِلَ : أِيَاتُهَا ٨١-٨٢)

অর্থ: ৮১. বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। ৮২. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

(১৭ সূরা : বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৮১-৮২)

## ৩৪৪. গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّيِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْرُّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا مَ أَيُحِبُّ اَحَنُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْدِ مَيْتًا فَكَرِهْتُوهُ مَ وَاتَّقُوا اللّهَ مَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْرٌ (١٢) (٣٩ سُوْرَةُ الْحُجْرُ بِ : أَيَاتُهَا ١٢)

অর্থ ঃ ১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান হতে দূরে থাকো কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

(৪৯ সূরা আল হুজরাত : আয়াত ১২)

### ৩৪৫. প্রতিমারা কি তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُرْ إِذْتَلْعُوْنَ (٢٠) أَوْ يَنْفَعُوْنَكُرْ أَوْ يَضُرُّوْنَ (٣٠) قَالُوْا بَلْ وَجَلْنَا ۚ أَبَاءَنَا كَنْ لِكَ يَفْعَلُوْنَ (٢٣) قَالَ أَفَرَءَيْتُرْمَّا كُنْتُرْ تَعْبُدُوْنَ (٤٥) أَنْتُرْ وَأَبَاؤُكُرُ الْإَقْلَمُوْنَ (٢٦) (٢٦ سُوْرَةَ ٱلشَّعَرَاء: أِيَاتُهَا ٢٢-٢١)

অর্থ : ৭২. ইবরাহীম আ. বললেন, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কিঃ ৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারেঃ ৭৪. তারা বলল : না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত। ৭৫. ইব্রাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছঃ ৭৬. তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরাঃ (২৬ সূরা আশ ত'আরা : আয়াত ৭২-৭৬)

### ৩৪৬. বলা হবে তারা কোথায়? তোমরা যাদের পূজা করতে

وَقِيْلَ لَهُرْ آَيْنَهَا كُنْتُرْ تَعْبُكُونَ (٩٢) مِنْ دُوْنِ اللّهِ طَهَلْ يَنْصُرُونَكُرْ آَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكَبْكِبُواْ فِيْهَا هُرْ وَالْغَاوَّنَ (٩٣) (٩٣) مِنْ دُوْنَ اللّهِ طَهَلْ يَنْصُرُونَكُرْ آَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكَبْكِبُواْ فِيْهَا هُرْ وَالْغَاوَّنَ (٩٣) (٩٣-٩٣)

অর্থ: ৯২. তাদেরকে বলা হবে: তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে? ৯৩. আল্লাহ্র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? ৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

(২৬ সূরা আশ ভ'আরা : আয়াত ৯২-৯৪)

## ৩৪৭. যে পুরুষ চুরি করে ও নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوَّا اَيْدِيهُهَا جَزَاءً ، بِهَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ طَوَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْرٌ (٣٨) فَهَنْ تَابَ مِنْ ، بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَانَّ اللَّهُ عَذِيْزٌ حَكِيْرٌ (٣٨) فَهَنْ تَنَابُ مِنْ ، بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَانَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰ فِ وَالْأَرْضِ طَيْعَذِبِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يُشَاءُ طَوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٣٠) (٥ سُوْرَةُ ٱلْمَائِدَةِ : إِيَاتُهَا ٣٠-٣٠)

অর্থ : ৩৮. যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। ৩৯. অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশুয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশুয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ৪০. তুমি কি জান না যে আল্লাহর জন্যই নভোমওল ও ভূমওলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছু উপর ক্ষমতাবান।

(৫ সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৩৮-৪০)

# ৩৪৮. যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তার রস্লের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও يَأَ يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُر مُّؤْمِنِيْنَ (٢٤٨) فَإِنْ لَيْرُ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ء

وَإِنْ تَبْتُرْ فَلَكُرْ رَءُوْسُ أَمْوَالِكُرْ } لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تَظْلَمُوْنَ (٢٤٩) (٢ سُوْرَةُ الْبَعَرَةِ : أَيَاتُهَا ٢٥٨-٢٤٩)

অর্থ : ২৭৮. হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদকে যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। ২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রস্লের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমরা অত্যাচারিত হবে না। (২ সূরা আল বাকাুরা : আয়াত ২৭৮-২৭৯)

#### ৩৪৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّبٰوٰسِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ ، وَاللّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْرٌ (١٣٩) يَاتَيُّمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرّ بُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً مِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَغْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ آَعِدَّسُ لِلْكُفِرِيْنَ (١٣١)

(٣ سُوْرَةُ الْ عِمْرَانَ : أَيَاتُهَا ١٢٩-١٣١)

অর্থ: ১২৯. আর যাকিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহর । তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়। ১৩০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। ১৩১. এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (৩ সূরা আল ইমরান: আয়াত ১২৯-১৩১)

### ৩৫০. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহারাম

وَمَى يُقْتَلُ مُؤْمِنًا مَّتَعِبِّنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّرُ خَلِنًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَدٌ وَأَعَنَّ لَهَ عَنَا إِنَّا عَظِيمًا (٩٣) (٣ سُورَةَ اَلَتِسَاءِ : آيَاتَهَا عَالَيْهِ وَلَعَنَدٌ وَأَعَنَّ لَهُ عَنَا إِنَّا عَظِيمًا وَعَضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَدٌ وَأَعَنَّ لَهُ عَنَا إِنَّا عَظِيمًا وَهُمَا وَهُمُ عَلَيْهِ وَلَعَنَدٌ وَأَعَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَدُ وَأَعَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَدُ وَأَعَنَا لِهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا إِنَّا عَظِيمًا وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَدُ وَأَعَنَا لِمَا عَلَيْهِ وَلَعَنَا إِنَّا عَظِيمًا وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا مُن وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا لَا عَلَيْهِ وَلَعَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا لَعَ عنا الله عنه الله عن الله عنه ال

(৪ সূরা আন নিসা : আয়াত ৯৩)

### ৩৫১. যে কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ آَ اِشْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ، بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا طَوَمَنْ أَحْيَا فَا وَكَانَّمَ أَعْدَرُ أَسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ رَثُرَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُرْ بَعْنَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢) ۞ فَكَأَنَّمَ آَ الْمَالِنَاسَ جَمِيْعًا طَوَلَقَلْ جَاءَتُهُم رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ رَثُرَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُرْ بَعْنَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢) ۞ فَكَأَنَّمَا آلَهَا فِي الْمَالِقَةِ : اَيَاتُهَا ٢٣)

অর্থ : ৩২. এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করে। (৫ সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৩২)

## ৩৫২. স্বীয় সন্তানদের দারিদ্যের কারণে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই

قُلْ تَعَالُوا اَثُلُ مَا حَرَّا َ رَبُّكُرْ عَلَيْكُرْ اَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِنَيْنِ إِحْسَانًا ع وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُسُ الَّتِي حَرَّا اللَّهُ الل ولَا اللَّهُ ال

(۱۵۲-۱۵۱ (اَكُونَ) اَوْرَانَ الْمُرْوَضَّكُرُ بِدِ لَعَلَّكُر ۚ تَانَكُووْنَ (۱۵۲) (۱۵۲) (۱۵۲) (۱۵۲) व्यर्थ : ১৫১. আপিন বলুন : এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যাকরো না-আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই-নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। ১৫২. এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায়সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ১৫১-১৫২

## ৩৫৩. নি:সন্দেহে ব্যভিচার অশ্রীল কাজ

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَاءَ سَبِيْلا ﴿ ٣٢) (١٤ سُوْرَةُ بَنِيَّ إِشْرَالِلَ : أَيَاتُهَا ٣٢)

অর্থ : ৩২. আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অগ্নীল কাজ এবং মন্দ পথ। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৩২)

### ৩৫৪. আর ব্যভিচারের কাছেও যেওনা

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيْلاً (٣٣) وَلاَ تَقْتَلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ مَرَّا اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَلْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلُطْنًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْرِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَمْسَنُ مَتَّى يَبْلُغَ اَشُلَّا مَ وَاوَنُوا بِالْعَهْنِ عِ إِنَّ الْعَهْنَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٣) (١٤ سَوْرَةَ بَنِيْ إِشْرَائِلَ : إِنَّاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৩২. আর ব্যভিচারের কাছেও থেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। ৩৩. এবং সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালজ্ঞান না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। ৩৪. আর, এতীমের মালের কাছেও থেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৭ সূরা: বনী ইসরাঙ্গল, আয়াত: ৩২-৩৪)

## ৩৫৫. ব্যভিচারী নারী ও পুরুষকে একশত করে বেত্রাঘাত কর

ِ ٱلزَّنِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِلٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَاْخُذْكُرْ بِهِهَا رَآفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُرْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْرِ الْاغِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَلَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢) (٣٣ مُورَةُ النَّوْرِ : أَيَاتُهَا ٢)

অর্থ : ২. ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২৪ সূরা আনু নূর: আয়াত ২)

# ৩৫৬. তোমরা ঘুস দিওনা

وَلاَ تَأْكُلُواْ اَمُوالكُرْ بَيْنَكُرْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْالُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّا إِلِتَٱكْلُوا فَرِيْقًاسِّ اَمُوال ِالنَّاسِ بِالْإِثْرِ وَٱنْتُرْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

(٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: أَيَاتُهَا: ١٨٨)

অর্থ : ১৮৮. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিছু অংশ জেনে-শুনে পাপ পস্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসক কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিও না।

(২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৮৮)

# ৩৫৭. মদ ও জুয়া উভয়ই মহাপাপ

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ طَ قُلْ فِيْهِمَا إِثْرٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ زِ وَإِثْمُهُمَّا أَكْبَرُ مِنْ نَّفَعِهِمَا طِ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ طَّلُ الْعَفُوطِ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُرُ الْإَيْسِ لَعَلَّكُرْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) (٢ سُوْرَةَ الْبَغَرَةِ : أيَاتُهَا ٢١٩)

অর্থ : ২১৯. তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদোভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ, উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। (২ সূরা বাক্বারা: আয়াত ২১৯)

৩৫৮. শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের কলবের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে

অর্থ: ৯০. হে মু'মিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। ৯১. শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ্ব থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে ? (৫ সূরা আল মায়েদা: আয়াত ৯০-৯১)

### ৩৫৯. নিশ্চয় অপব্যয় কারীরা শয়তানের ভাই

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِهَا فِيْ نُغُوْسِكُمْ طِ اِنْ تَكُوْنُوْا صلِحِيْنَ فِانَّهُ كَانَ لِلاَوَّابِيْنَ غَغُوْرًا (٢٥) وَأَسِ ذَالْقُرْبِٰي حَقَّهٌ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّيْطِيْ وَلاَ تُبَكِّرْ تَبْذِيْرًا (٢٦) إِنَّ الْهَبَلِّرِيْنَ كَانُوَّ ا إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ طوكَانَ الشَّيْطِيُّ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا (٢٤) (١٨ سُوْرَةَ بَنِيْ إِسْرَائِلَ : أَيَاتُهَا ٢٥-٢٠ )

অর্থ: ২৫. তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। ২৬. আত্মীয়–স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। ২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

(১৭ সূরা : বনী ইসরাঈল : আয়াত ২৫-২৭)

# ৩৬০. খাও, পান কর এবং অপব্যয় করো না

يٰبَنِىٓ أَدَاً عُنُوْا زِيْنَتَكُرْعِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا ءِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْهُسْرِفِيْنَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّاً زِيْنَةَ اللّهِ الّتِيَ اَعْرَجَ لِعِبَادِةٍ وَالطَّيِّبَٰتِ مِنَ الرِّزْقِ مَ قُلْ هِيَ لِلَّانِيْنَ أَمَّنُوا فِي الْحَيْوةِ النَّنْيَا عَالِصَةً يَّوْاً الْقِيْهَةِ مَ كَنَٰلِكَ نُغَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْاٍ يَّعْلَهُوْنَ (٣٢) (4 سُوْرَةً اَلاَعْرَابِ : أِيَاتُهَا ٣١-٣٢)

অর্থ : ৩১. হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও এবং খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। ৩২. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্র সাজ সজ্জাকে যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্রবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন : এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে।

(৭ সূরা : আল-আরাফ, আয়াত : ৩১-৩২)

# ৩৬১. যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না- তা ভক্ষণ করা যাবে না

وَلاَ تَاْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُنْكُو اشْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِشَقَّ ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوحُونَ إِلَّى اَوْلِيَّفِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّا لَكُمْ وَإِنَّ اَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّا كُمْ لَهُشْرِكُوْنَ (١٢١) (٦ سُوْرَةَ اَلاَتْعَامِ : أِيَاتُهَا ١٣١)

অর্থ : ১২১. যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে- যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে। (৬ সূরা আল আন্আম : আয়াত ১২১)

# ৩৬২. আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শৃকরের গোশত এবং যা জবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْلاً طَيِّبًا م وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (١١٣) إِنَّمَا حَرَّاَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّامَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَا ۖ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 5 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْرً (١١٥) (١٦ سُوْرَةَ ٱلنَّحْلِ : أَيَاتُهَا ١١٣-١١٥)

অর্থ : ১১৪. অতএব, আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই এবাদতকারী হয়ে থাক। ১১৫. অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন রক্ত, শৃকরের গোশত এবং যা জবাইকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালজ্মনকারী না হলে নিরূপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৬ সূরা: নাহল, আয়াত: ১১৪-১১৫)

### ৩৬৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা তোমাদের কন্যা তোমাদের বোন

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهُ تُكُرُ وَ بَنْتُكُمْ وَ اَعَوْتُكُمْ وَ عَمَّتُكُمْ وَ عَلْتَكُمْ وَبَنْتُ الْآخِ وَبَنْتُ الْآخِ وَبَنْتُ الْآخِتِ وَ أَمَّهُ تَكُمُ وَ أَمْوَتُكُمْ وَ عَمَّتُكُمْ وَ عَلْتَكُمْ وَ عَلْتَكُمْ وَ عَلْتُكُمْ وَ عَلْتُكُمْ وَ عَلْتُكُمْ وَ عَلْتُكُمْ وَ عَلْتُكُمْ وَ عَلْتُكُمْ وَ عَلْمَ كُمُ وَ عَلْمُ كُمُ وَ عَلْمُ كُمْ وَ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ وَالْ وقَالِمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وال

# (٣ مُؤْرَةُ ٱلنِّسَاءِ : أَيَاتُهَا ٢٣)

অর্থ : ২৩. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতৃকন্যা, ভাগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের ব্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা- যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুবোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। তবে যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৪ সূরা আন্ নিসা: আয়াত ২৩)

# ৩৬৪. বলুন : মহিলাদের ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীদের কাছ থেকে পৃথক অবস্থানে থাকো

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْهَحِيْضِ مَ قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْهَحِيْضِ لا وَلاَتَقْرَبُوْهُنَّ مَتْى يَطْهُرُنَ عَازَا تَطَهَّرُنَ فَٱتُوْهُنَّ مِنْ مَيْتُ اَمْرَكُرُ اللهُ مَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْهُتَطَوِّرِيْنَ (٢٢٢) نِسَاوُكُرْ مَرْثُ لَكُرْ مِ فَٱتُوا مَرْثَكُرْ اَتَّى شِئْتُرْ وَقَالِمُوْا لِاَنْفُسِكُرْ لا وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُرْ مُّلْقُوْهُ لا وَبَشِّرِ الْهُوْمِنِيْنَ (٢٢٣) (٢ سُؤَةُ الْبَغَزَةِ : أَيَانُهَا ٢٢٢-٢٢٢)

অর্থ : ২২২. আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয়ে ঋতু সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয়ে অবস্থায় ব্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। ২২৩. তোমাদের দ্বীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (২ সূরা আল বাকারা: আয়াত ২২২-২২৩)

### ৩৬৫. তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না

يُرِيْلُ اللّٰهُ اَنْ يَّحَفِّفَ عَنْكُرْجِ وَغُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا (٢٨) يَايَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُرْ بَيْنَكُرْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُرْنِف وَلاَ تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُرْط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُرْ رَحِيْبًا (٢٩) (٣ سُوْرَةَ اَنِيِّسَاءٍ : أَنَاتُهَا ٢٨-٢٩)

অর্থ : ২৮. আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে। ২৯. হেঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।

(৪ সূরা আন্ নিসা : আয়াত ২৮-২৯)

# ৩৬৬. হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি

قَالاَ رَبّنَا ظَلَهُنَا اَنْفُسَنَا حَدَواِن لَّر تَغْفِرْلَنَا وَتَرْمَهُنَا لَنَكُونَى مِنَ الْحُسِرِيْنَ (٢٣) قَالَ اِهْبِطُواْ بَعْضُ عَلَى وَالْمَرْ فِي الْحُسِرِيْنَ (٢٣) قَالَ الْمَعْنِ عَلَى وَفِيهَا تَعُونَ وَفِيهَا تَعُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ (٢٥) (٤ سُورَةُ اَلَاَعْرَافِ : اَيَاتُهَا ٢٥-٢٥) لَا رَضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ (٢٣) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَعُونَوْنَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ (٢٥) (٤ سُورَةُ الْالْاَعُونَ وَالْمَا اللهُ الل

(৭ সূরা : আল-আরাফ, আয়াত : ২৩-২৫)

### ৩৬৭. যে পাপ করে সে নিজের বিপক্ষেই করে

وَمَن يَعْمِلْ سُوّاً اَوْ يَظْلِر نَفْسَهُ ثُرِّ يَسْتَغْفِرِ اللّهُ غَغُورًا رَّحِيْمًا (۱۱۰) وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَاِنَّما يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ط وَكَانَ اللّهُ عَلَوْ اللّهَ عَلَيْمَا حَرَيْمًا سُورًا اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْمًا حَرَيْمًا فَقَلِ احْتَهَلَ الْهُمَّانَا وَ إِثْمًا مَّبِينًا (۱۱۱) وَمَن يَكْسِبُ عَظِيفَةً اَوْ إِثْمًا ثُمر يَكُمِ اللّهُ عَقُورًا رَحِيْمًا رَااا) وَمَن يَكُسِبُ عَظِيفَةً اَوْ إِثْمًا ثُمر يَكُمْ اللّهُ عَقْلِ احْتَهَلَ اللّهُ عَقْلِ احْتَهَلَ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا مَوْدَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلِي عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَ

### ৩৬৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত কণ্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النَّغُوْسُ زُوِّجَتْ (٤) وَإِذَا الْهَوْعَٰنَةُ سُئِلَتْ (٨) بِاَىِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا الْهَوْعَٰنَةُ ٱزْلِفَتْ (١٣) عَلِهَتْ نَفْسٌ مَّاۤ اَحْضَرَتْ (١٣)

(٨١ سُوْرَةُ التَّكُويْرِ : أَيَاتُهَا ٢-١٣)

অর্থ : ৬. যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, ৭. যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, ৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত কণ্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, ৯. কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? ১০. যখন আমলনামা খোলা হবে, ১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, ১২. যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে ১৩. এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, ১৪. তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। (৮১ সূরা আত্ তাকভীর : আয়াত ৬-১৪)

### ৩৬৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক নামাজের ধারে কাছেও যেওনা

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُرْسُكُوٰى حَتَّى تَعْلَبُوا ماَ تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّعَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا طواِنْ كُنْتُرْ مَّرُفًى النِّسَاءَ فَلَرْ تَجِنُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّعَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا طواِنْ كُنْتُرْ مَّنَدُ النِّسَاءَ فَلَرْ تَجِنُوا مَا عَنْتَيَمَّهُوا مَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ طَالِنَّا اللَّهَ كَانَ عَفُولًا عَفُورًا (٣٣) (٣ سُوْرَةُ النِّسَاءِ: اَيَاتُهَا ٣٣)

অর্থ: ৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রন্ত থাক, তখন নামাজের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর নামাজের কাছে যেও না ফরয গোসলের অবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয় তবে পাক পবিত্র মাটির ঘারা তায়াশুম করে নাও- তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।

(৪ সূরা আন্ নিসা : আয়াত ৪৩)

# ৩৭০. নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না

# ৩৭১. পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না

وَاوْنُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتَرْوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْهُسْتَقِيْرِ ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَالْحَسَىٰ تَاْوِيْلاً (٣٥) وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّهَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً (٣٦) وَلاَ تَهْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا عَ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (٣٤) (٣٤) (٣٤) وَلاَ تَهْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا عَ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (٣٤)

অর্থ : ৩৫. মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম ওভ। ৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। ৩৭. পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (১৭ সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৫-৩৭)

# ৩৭২. নিশ্চয় 'আল্লাহ' অহংকারীকে পছন্দ করেন না

لاَجَرَا ۚ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَرُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿ إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْهُسْتَكْبِرِيْنَ (٢٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُرْمَّاذَاۤ أَنْزَلَ رَبُّكُرُ ﴿ قَالُوْا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ (٢٣) (١٦ سُوْرَةَ ٱلنَّحْلِ: أِيَاتُهَا ٢٣-٢٣)

অর্থ: ২৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। ২৪. যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেনঃ তারা বলে পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী।

(১৬ সূরা : নাহল, আয়াত : ২৩-২৪)

#### ৩৭৩. নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَ بِبِهِ لَكُنُوْدٌ (٦) وَإِنَّدَ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَوِيْنٌ (٤) وَإِنَّدٌ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَرِيْنٌ (٨) (١٠٠ سَوْرَةَ الْعَرِيْتِ : أَيَاتُهَا ١٠٠) وَإِنَّدٌ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَرِيْنٌ (١٠) (١٠٠ سَوْرَةَ الْعَرِيْتِ : أَيَاتُهَا ١٠٠) অर्थ : ৬. নিক্ষ মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ৭. এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত ৮. এবং সে নিশ্তিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মন্ত ।

(১০০ সূরা আল আদিয়াত : আয়াত ৬-৮)

### ৩৭৪. নিশ্চয়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ

لَهُ مَانِي السَّهٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيْلُ (٦٣) اَلَـرْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَلَكُرْمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيُ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ ﴿ وَيُهْسِكُ السَّبَاءَ اَنْ تَغَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُونَ رَّجِيْرٌ (٦٩) وَهُوَ الَّذِي ٓ اَحْيَاكُمْ ( ثُرَّ يُبِيْتَكُمْ ثُرَّ يُحْيِيْكُمْ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورً (٢٦) (٢٣ سُورَةَ الْحَجِّ : إِيَانُهَا ٣٣-٢٦)

অর্থ : ৬৪. নভামণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী। ৬৫. তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্র চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ্ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্য আল্লাহ্ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। ৬৬. তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। নিশ্য মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। (২২ সূরা হাজ্জ: আয়াত ৬৪-৬৬)

### ৩৭৫. মানুষ সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

ثُرَّ جَعَلَ نَسْلَةً مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْ (^) ثُرَّ سَوَّمَّ وَنَفَحَ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُرُ السَّبْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْنِيَةَ طَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُونَ (٩) وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَرِيْدٍ ط بَلْ هُرْ بِلِقَاءِ رَبِّهِرْ كُفِرُونَ (١٠)

(٣٢ سُوْرَةُ السِّجْنَةِ : أَيَاتُهَا ٨-١٠)

অর্থ : ৮. অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। ৯. অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রহ, সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষ্ ও অভঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১০. তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কিঃ বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎকেই অস্বীকার করে। (৩২ সূরা সাজদাহ : আয়াত ৮-১০)

# ৩৭৬. নিশ্য়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ

وَمُوَ الَّذِي ٓ اَهْيَاكُمْ رَثُرَّ يُعِيْتُكُمْ ثُرَّ يُحِيْكُمْ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَغُوْرٌ (٢٦)

(٢٢ سُوْرَةُ ٱلْحَجِّ : أَيَاتُهَا ٢٢)

অর্থ : ৬৬. তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। (২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ৬৬)

### ৩৭৭. নিশ্চই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু

رَبُّكُرُ الَّذِي يُزْجِي لَكُرُ الْغُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُرْ رَحِيْمًا (٢٦) وَإِذَا مَسَّكُرُ الضَّوِّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَنْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ وَلَا الْبَرِّ اعْرَضْتُرْ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَغُورًا (٢٤)

(١٤ سُوْرَةً بَنِيَ إِسْرَّاقِلَ : أَيَاتُهَا ٢٦–٢٤ )

অর্থ : ৬৬. তোমাদের পালনকর্তা তিনিই যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অবেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৬৭. যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন তথ্ব আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ কিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (১৭ সূরা : বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৬৬-৬৭)

### ৩৭৮. হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও

অর্থ : ৫৯. হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।৬০. হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করে। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝিনিঃ এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (৩৬ সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৫৯-৬৩)

৩৭৯. অপরাধীরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম এখন আমরা সংকর্ম করবো

قُلْ يَتُوَفَّكُرْ مَّلَكَ الْمَوْسِ الَّذِي وَكِّلَ بِكُرْ ثُرِّ إِلَى رَبِّكُرْ تُرْجَعُونَ (١١) وَلَوْتَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوْا رَّءُوسِهِرْعِنْلَ رَبِّهِرْ ﴿ رَبَّنَا ٱبْصَرْنَا وَسَبِغْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ (١٢) (٣٣ سُوْرَةَ السِّجْنَةِ : أيَاتُهَا ١١-١٢)

অর্থ : ১১. বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। ১২. যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সংকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।

(৩২ সূরা সাজদাহ : আয়াত ১১-১২)

৩৮০. আর এমন লোকদের ক্ষমা নেই যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এমনকি যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়

إِنَّهَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُرَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهَا حَكِيْهًا (١٤) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ عَنَّى إِذَا حَضَرَ اَحَنَّمُرُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّى ثَبْتُ النَّنَ وَلاَ النِّيْنَ يَمُوثُونَ وَهُر كُفَّارً و أُولَئِكَ اَعْتَنْنَا لَهُرْ عَنَابًا اَلِيْهًا (١٨)

(٣ سُوْرَةُ ٱلنِّسَاءِ : أَيَاتُهَا ١٤-١٨)

অর্থ : ১৭. অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। ১৮. আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৪ সূরা আন্ নিসা: আয়াত ১৭-১৮)

# Keyamat

### ৩৮১. মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই

آيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُرُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُرْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط وَإِنْ تُصِبْهُرْ حَسَنَةً يَقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ج وَإِنْ تُصِبْهُرْ حَسَنَةً يَقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ج وَإِنْ تُصِبْهُرْ سَيِّئَةً يَّقُولُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ط قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ج فَهَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْرِ لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا (٨٠)

(٣ سُوْرَةُ ٱلنِّسَاءِ : أَيَاتُهَا ٤٨)

অর্থ : ৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুত: তাদের কোন কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (৪ আন নিসা: আয়াত ৭৮)

# ৩৮২. জীব মাত্রই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاتَّمَا تُوَقَّوْنَ ٱجُوْرَكُرْ يَوْاً الْقِيلَةِ ط فَمَنْ زُهْزِحَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ اللَّأَنَيَّا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥) (٣ سُوْرَةُ الرِ عِبْرَانَ : إِيَاتُهَا ١٨٥)

অর্থ : (১৮৫) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কাজের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। তারপর যাকে দোযখ হতে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, তিনিই হবেন সফলকাম। এ দুনিয়ার জীবন তো শুধু ছলনার বস্তু। (৩ সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১৮৬)

# ৩৮৩. মৃত্যু যন্ত্ৰণা নিশ্চিতই আসবে

وَجَاءَتَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ مِ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْلُ (١٩) وَنَفِحَ فِي الصَّوْرِ مِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْلِ (٢٠) وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْلُ (١٩) وَنَفِحَ فِي الصَّوْرِ مِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْلِ (٢٠) وَقَالَ قَرِيْنُهُ فَٰنَا مَالَاَى عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَلِيْلٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِيْنُهُ فَٰنَا مَالَاَى عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَلِيْلٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِيْنُهُ فَٰنَا مَالَاَى عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَلِيْلٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِيْنُهُ فَٰنَا مَالَاَى عَنِيلٌ (٣٣) سَوْرَةً قَ : إِيَاتُهَا ١٩-٢٣)

অর্থ : ১৯. মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। ২০. এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। ২১. প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। ২২. তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। ২৩. তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে: আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (৫০ সূরা ক্বাফ: আয়াত ১৯-২৩)

### ৩৮৪. নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না

وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّارَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِى َاَمَىٰكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاَ اَغَّرْتَنِىٰٓ اِلْمَا عَرِيْبٍ فَاَصَّاقَ وَاكُنْ مِّنَلصَّلِحِيْن (١٠) وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً اَجلُهَا ء وَاللَّهُ غَبِيْرٌ ۖ بِهَا تَعْمَلُوْنَ (١١) (٣٣ سُوْرَةَ الْمُنْفِقُونَ : أَيَاتُهَا ١٠-١١)

অর্থ : ১০. আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেনং তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। ১১. প্রত্যেক ব্যক্তির (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৬৩ সূরা মুনাফিকুন: আয়াত ১০-১১)

### ৩৮৫. মৃত্যু আসার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে হবে

لَّا يَّهَ النِيْنَ أَمَنُوا لَا تُلْهِكُرُ آمُوالْكُرُولَ آوُلَادُكُرْعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عِمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ مُرَ الْخُورِنَ (9) وَآنْفِقُوا مِنْ مَّارَزَقْنْكُرْمِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِى آخَلُكُرُ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ (10) وَلَنْ مَّارَزَقْنْكُرْمِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِى آخَلُ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ (10) وَلَنْ يَوْلَا اللهُ عَبِيْرًا بِهَا تَعْمَلُونَ (11) (٣٣ مُورَةَ الْمُنْفِقُونَ : إِيَاتُهَ هُ-١٠)

অর্থ ঃ ৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্বরণ হতে গাফেল করে না দেয়। আর যারা এইরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১০. আর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি তা হতে এমন সময় আসবার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় আর সে বলে, হে আমার রব! আমাকে কেন আরো কিছু দিনের অবকাশ প্রদান করলেন না যে আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতাম। আর আল্লাহ তা'আলা কাউকে অবকাশ দেন না, যখন তার মৃত্যুর সময় এসে যায়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

(সূরা আল-মুনাফিকুন : আয়াত ৯-১১)

### ৩৮৬. যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে তখন সে বলে আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন

حَتَّى إِذَا جَاءً اَحَىَهُرُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ (99) لَعَلِّيَّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْهَا تَرَكْتُ كَلَّط إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا ﴿ وَمِنْ وَّرَائِهِرْ بَرْزَحٌ إِلَى يَوْاٍ يُبْعَثُوْنَ (١٠٠) (٢٣ سُوْرَةً ٱلْمُؤْمِنُونَ : إِيَاتُهَا ٩٩-١٠٠)

অর্থ : ৯৯. যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, ১০০. যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত ৯৯-১০০)

### ৩৮৭. মানুষ বলে আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুথিত হব?

وَيَقُوْلُ الْإِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتٌّ لَسَوْنَ ٱخْرَجُ مَيَّا (٢٦) أَوِلاَ يَنْكُرُ الْإِنْسَانُ ٱنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْ يَكُ شَيْئًا (٦٧) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُرْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُيِّ لَنُحْضِرَتَّهُرْ حَوْلَ جَهَنَّرَ جِثِيًّا (٢٨) (١٩ سُوْرَةَ مَرْيَرٍ : أَيَاتُهَا ٢٦-٢٨)

অর্থ : ৬৬. মানুষ বলে : আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুপতি হবং ৬৭. মানুষ কি শারণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। ৬৮. সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শায়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। (১৯ সূরা : মারইয়াম, আয়াত ৬৬-৬৮)

### ৩৮৮. আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু দান করি

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ (٢٣) وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْهُسْتَقْلِمِيْنَ مِنْكُرْ وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْهُسْتَقْلِمِيْنَ مِنْكُرْ وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْهُسْتَقْلِمِيْنَ مِنْكُرْ وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْهُسْتَا خِرِيْنَ (٢٣) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُرْهِ إِنَّلَا حَكِيْرٌ عَلِيْرٌ (٢٥) (١٦ سُوْرَةَ اَلَعَجْ : أِيَاتُهَا ٢٣-٢٥)

অর্থ : ২৩. আমিই জীবন দান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। ২৪. আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। ২৫. আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়। (১৫ সূরা : হিজর, আয়াত : ২৩-২৫)

### ৩৮৯. কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুখিত করবেন

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَاَ نَّهُ يُحْىِ الْهَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ (٦) وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لاَرَيْبَ فِيْهَا لا وَاَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٤) (٢٢ سُوْرَةُ ٱلْحَجِّ : آيَاتُهَا : ٢-٤)

অর্থ : ৬. এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৭. এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুখিত করবেন। (২২ সূরা আল হাজ্জ : আয়াত ৬-৭)

### ৩৯০. তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَاهُر مِّنَ الْأَجْلَاتِ إِلَى رَبِّهِر يَنْسِلُوْنَ (٥١) قَالُوْا يُويْلُنَا مَنَ ابَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَانِنَا عَنَ الْمَوْفَ وَمَلَقَ الْهُرْسَلُوْنَ (۵۲) (٣٦ سُورَةً يٰسَ: آيَاتُهَا: ٥١-٥٢)

অর্থ : ৫১. শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। ৫২. তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রস্লগণ সত্য বলেছিলেন। (৩৬ সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫১-৫২)

### ৩৯১. সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে

يَوْ)َ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَامِ سِرَاعًا كَاَنَّهُرْ إِلَى نُصُبِ يُّوْفِضُوْنَ (٣٣) غَاشِعَةً ٱبْصَارُهُرْ تَرْهَقُهُرْ ذِلَّةً ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْ ٱلَّذِي كَانُوْا يُوْعَدُّوْنَ (٣٣) (٧٠ سُوْرَةً الْمَعَارِجِ : آيَاتُهَا : ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত।

(৭০ সূরা আল মা'আরিজ : আয়াত ৪৩-৪৪)

### ৩৯২. যখন কবর সমূহ উন্মোচিত হবে

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَانَّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْرِ (٦)

(٨٢ سُوْرَةُ الْإِنْفِطَارِ : أَيَاتُهَا : ٣-٢)

অর্থ: ৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে। ৫. তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে ৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?

(৮২ সূরা আল ইনফিতার : আয়াত ৪-৬)

### ৩৯৩. কবরে যা আছে তা উথিত হবে

(١٠- ١٠٠ اَهُ الْعَالِيَ الْعَالِي الْعَلِي الْعَلْمِ

# ৩৯৪. কাফের বলবে, হায়! আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম

ذٰلِكَ الْيَوْاَ الْحَقُّ جَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَلَ اِلٰى رَبِّهِ مَاٰبًا (٣٩) إِنَّا آنْلَرْنْكُرْعَلَابًا قَرِيْبًا ج يَّوْاَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَلَّمَتْ يَلَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِى كُنْتُ تُرْبًا (٣٠) (٨٠ سُوْرَةُ النَّبَا : إِيَاتُهَا ٣٩-٣٠)

অর্থ : ৩৯. এই দিবস সত্য। অত:পর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। ৪০. আমি তোমাদেরকে আসনু শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে : হায়, আফসোস- আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। (৭৮ সূরা আন্নাবা : আয়াত ৩৯-৪০)

# ৩৯৫. জালেম সেদিন আপন হস্তদম দংশন করতে করতে বলবে হায় আফসোস!

ٱلْهُلْكُ يَوْمَئِنِ وِ الْحَقُّ لِلرَّهْمَٰى طُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيْرًا (٢٦) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الْهُلْكُ يَوْمَئِنِ وِ الْحَقَّ لِلرَّمُونِ مَنِ النَّيْمَ مَنَ الظَّيْمَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَلِيْلاً (٢٨) لَقَنْ اَضَلَّنِي عَنِ النِّكْرِ بَعْنَ اِذْجَاءَنِي طُ وَكَانَ الشَّيْطَى لِلْإِنْسَانِ الرَّسُولِ سَبِيْلاً (٢٤) يُويْلَتَى لَيْتَنِي لَيْرُ التَّخِنْ فُلاَنًا خَلِيْلاً (٢٨) لَقَنْ اَضَلَّنِي عَنِ النِّكْرِ بَعْنَ اِذْجَاءَنِي طُ وَكَانَ الشَّيْطَى لِلْإِنْسَانِ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٢٤) (٢٩) يُويْلَتْنَى لَيْتَنِي لَيْرُ الشَّيْطَى لِلْإِنْسَانِ الشَّيْطَى لَيْتَنِي لَيْلاً (٢٨) لَقَنْ اَضَلَّنِي عَنِ النِّيْرِ بَعْنَ اِذْجَاءَنِي طُوكَانَ الشَّيْطَى لِلْإِنْسَانِ خَلْولاً (٢٩) (٢٩) لَقَنْ اَضَلَانًا عَلَيْلاً (٢٨) لَقَنْ اَضَلَانًا عَلَيْكُونُ اللَّيْعَالَ اللَّيْعَالِيَا السَّيْطَى لَيْنَا الْفَالِمُ الْمُؤْمَانِ السَّيْطَ الْمُعَلِي اللَّيْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمَانِ السَّيْطَى لَيْكُونُونَ اللَّهُ الْمُؤْمَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُلْعَلِيْقُولِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

অর্থ : ২৬. সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। ২৭. জালেম সেদিন আপন হাতদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস। আমি যদি রাস্লের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! ২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। ২৯. আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ২৬-২৯)

# ৩৯৬. তারা বলবে : হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি

وَعُرِضُوْا عَلَى رَبِّكَ مَفَّا و لَقَلْ حِنْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنُكُرْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَبَلْ زَعَمْتُرْ أَلَّ نَجْعَلَ لَكُرْ مَّوْعِدًا لَا مُنَا الْكِتٰبُ فَتَرَى الْكِتْبُ فَتَرَى الْكُوْمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُوْلُوْنَ يُويَلُتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ مَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصُهَا ۚ وَوَجَلُواْ مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلاَ لَا الْكِتْبُ لِا يُغَادِرُ مَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصُهَا ۚ وَوَجَلُواْ مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصُهَا ۚ وَوَجَلُواْ مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلاَ لَكِيْرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ آحَصُهَا ۚ وَوَجَلُواْ مَا عَبِلُوا عَاضِرًا وَلاَ لَكُونَ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْكُوا مَا عَبِلُوا عَامِرًا وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ آحَصُهَا ۚ وَوَجَلُواْ مَا عَبِلُوا عَاضِرًا وَلاَ كَبِيرَةً اللّهُ الْمُعَلِيلُ لَا اللّهُ عَلَيْكُوا مَا عَبِلُوا عَالَمُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا مَا عَبِلُوا عَالَمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا مَا عَبِلُوا عَالَمُ مُنْ إِلَّا لَكُونُ لَا لَاكُولُولُ مَا عَلَالًا لَا لَا مُعَالِّمُ لَا عَبُلُوا مَا عَبِلُوا مَا عَبِلُوا مَا عَبِلُوا مَا عَبِلُوا مَالْمُ اللّهُ مُلْكُولًا مَا عَبِيلُوا مَا عَبِلُولُ مَا لَاللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْنَ مَا اللّهُ عَلَيْكُولُونَ لَا اللّهُ عَلَالَ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلِيلًا لَا لَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مُلّا لِمُ مُلْكُولُ اللّهُ لَا لَاللّهُ اللّهُ ال

অর্থ : ৪৮. তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে : তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। ৪৯. আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্তুস্ত দেখবেন। তারা বলবে : হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি—সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (১৮ সূরা : কাহ্ফ, আয়াত : ৪৮-৪৯)

#### ৩৯৭. যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে জান্নাতী হবে

فَاَمًّا مَنْ ٱوْتِيَ كِتٰبَهً بِيَهِيْنِهِ لا فَيَقُولُ هَاَوُّا ٱقْرَءُوا كِتٰبِيهُ (١٩) إِنِّيْ ظَنَنْتُ آتِي مُلْقٍ حِسَابِيهُ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيْهَةٍ رَّاضِيَةٍ (٢١) (٢١) فَا مَنْ ٱوْتِي كِتٰبَهُ لا فَيُقُولُ هَا وَا عَالَهُمْ ١٩٥ (٢١) (٢١ عَوْرَةُ الْعَاقَةِ : إِيَاتُهَا ١٩-٢١)

অর্থ: ১৯. অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। ২০. আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবে সমুখীন হতে হবে। ২১. অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে।

(৬৯ সূরা আল হাকাহ : আয়াত ১৯-২১)

### ৩৯৮. শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে

وَتُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَٰوٰسِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿ ثُرَّ نُفِخَ فِيهِ ٱَخُرُى فَاذَا مُرْقِيَامُ يَّنْظُرُونَ (٦٨) وَلُفِحَ فِي اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ ﴿ ثُرَّ نُفِخَ فِيهِ اَخْرُى فَاذَا مُرْقِيَامُ يَّنْظُرُونَ (٦٩) وَوُقِيَسْ كُلُّ وَالشَّمَنَ اءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُرْ بِالْحَقِّ وَهُرْ لِاَيُظْلَمُونَ (٦٩) وَوُقِيَسْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتْ وَهُو إَعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ (٤٠) (٣٩ سُوْرَةَ الزَّبَرُ: إِيَاتُهَا ١٨-٥٠)

অর্থ : ৬৮. শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অত:পর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। ৬৯. পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে- তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। ৭০. প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৩৯ সূরা আয় যুমার: আয়াত ৬৮-৭০)

### ৩৯৯. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং সকলেই তার কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়

সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন। (২৭ সূরা আল নমল: আয়াত ৮৭-৮৮)

### ৪০০. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের সমবেত করবো নীল চক্ষু অবস্থায়

يُّوْاً يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِنٍ زُرْقًا (١٠٢) يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَمُّرْ إِنْ لَّبِثْتُرْ إِلاَّ عَشْرًا (١٠٣) نَحْنُ اَعْلَرُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُمُرْ طَرِيْقَةً إِنْ لَبِثْتُرْ إِلاَّ يَوْمًا (١٠٣) (٢٠ سُوْرَةً طَا: إِيَاتُهَا ١٠٢-١٠٣)

অর্থ : ১০২. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। ১০৩. তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে : তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। ১০৪. তারা কি বলে তা আমি ভালোভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে : তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান করেছিলে।

(২০ সূরা তোয়া-হা : আয়াত ১০২-১০৪)

### ৪০১. যেদিন কর্ণবিদারক শব্দ আসবে মানুষ সেদিন তার আপনজনদের থেকে পলায়ন করবে

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ (٣٣) يَوْ اَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَحِيْدِ (٣٣) وَأُمِّهِ وَاَبِيْدِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْدِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِي مِّنْهُرْ يَوْمَئِلِ هَاْنَّ يَّغْنِيْدِ (٣٤) (٨٠ سُوْرَةُ عَبَسَ : إِيَاتُهَا ٣٢-٣٤)

অর্থ : ৩৩. অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, ৩৪. সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার দ্রাতার কাছ থেকে ৩৫. তার মাতা, তার পিতা, ৩৬. তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। ৩৭. সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৮০ সূরা আবাসা : আয়াত ৩৩-৩৭)

#### ৪০১. কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে

فَاذَا نُفِحَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةً وَّاحِنَةً (١٣) وَّمُولَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَنُكِّتَا دَكَّةً وَّاحِنَةً (١٣) فَيَوْمَئِنٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِنٍ وَّاهِيَةً (١٦) (٩- سُوْرَةَ الْكَاتَّةِ : أِيَاتُهَا ١٣-١٦)

অর্থ : ১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে- একটি মাত্র ফুৎকার ১৪. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, ১৫. সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। ১৬. সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে।

(৬৯ সূরা আল হাক্বাহ : আয়াত ১৩-১৬)

#### ৪০৩. কিয়ামতের দিন স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে

ياَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُرْجِ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيْرٌ (١) يَوْاَ تَرَوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَهْلٍ مَهْلَهَا وَتَنَعَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَهْلٍ مَهْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرِى وَمَاهُرْ بِسُكْرِى وَلْكِنَّ عَنَابَ اللَّهِ شَوِيْنٌ (٢) (٢٢ سُوْرَةَ ٱلْحَجِّ : أِيَاتُهَا أَ-٢)

অর্থ : ১. হে লোক সকল । তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর । নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার । ২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার জ্রনকে গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহ্র আযাব সুকঠিন।

(২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ১-২)

#### ৪০৪. কিয়ামতের দিন অপরাধীরা বলবে আমরা এক মুহূর্তের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করি নাই

وَيَوْاً تَقُوْاً السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُوْنَ • مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴿ كَنْ لِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ (٥٥) (٣٠ سُوْرَةَ الرَّوْاِ : أَيَاتُهَا ٥٥)

অর্থ : ৫৫. যেদিন কিয়ামত সংঘটিতে হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হত। (৩০ সূরা রূম : আয়াত ৫৫)

#### ৪০৫. কিয়ামতের বিষয়টিতো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّهٰوٰاسِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَمَا ٓ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَيْحِ الْبَصَرِ اَوْهُو اَقْرَبُ ﴿ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ( ٢٠ ) وَاللَّهُ اَخْرَجَكُر مِّنَ ۖ بُطُوْنِ ٱمَّهٰتِكُرْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا لا وَّجَعَلَ لَكُرُ السَّبْعَ وَالْإَبْصَارَ وَالْإَنْئِنَةَ لا لَعَلَّكُرْ تَشْكُرُوْنَ ( ٨٠) (١٦ سُوْرَةَ اَلنَّحْلِ : اٰيَاتُهَا ٢٠- ٨٠)

অর্থ : ৭৭. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কেয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান। ৭৮. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেনে যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (১৬ সূরা নাহল : আয়াত ৭৭-৭৮)

#### ৪০৬. কেয়ামত কবে হবে? বলেদিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে

يَسْنَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسُهَا عَلْ إِنَّهَا عِنْهَ رَبِّى ع لا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ط ثَقُلَتْ فِى السَّهُوٰسِ وَالْأَرْضِ الْآثَاثِيكُرُ إِلاَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهِ وَلَكِنَّ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ (١٨٤) قُلْ لاَّ اَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَ لاَضَرَّا النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ (١٨٥) قُلْ لاَّ اللَّهُ عِنْهَا عَنْهَ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ (١٨٥) قُلْ لاَّ النَّهُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَ لاَضَرَّا إلاَّ مَا اللهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اللَّهُ عَلْمُ الْغَيْبَ لاَشْتَكْتُونَ وَمَا مَسَّنِى الشَّوْءَ عِلْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ مُنْوَنَ (١٨٥٨) (٤ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

অর্থ : ১৮৭. আপনাকে জিজেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না। ১৮৮. আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো ওধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (৭ সূরা: আল-আরাফ, আয়াত: ১৮৭-১৮৮)

#### ৪০৭. বিচার দিবসে কেউ কারো উপকার করতে পারবে না

وَمَا آَدْرُكَ مَايَوْمُ الرِّيْنِ (١٤) ثُرِّما آَدْرُكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِ (١٨) يَوْمَ لاَتَهْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيغًا ﴿ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِنِ لِلْهِ (١٩) (٨٠ سُوْرَةَ الاِثْنظَارِ: أَيَاتُهَا ١٤–١٩)

অর্থ : ১৭. আপনি জানেন, বিচার দিবস কিঃ ১৮. অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কিঃ ১৯. যেদিন কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র। (৮২ সূরা আল ইনফিতার : আয়াত ১৭-১৯)

#### ৪০৮. ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান কোন কাজে আসবে না

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى مِٰنَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُرَ مِٰرِقِيْنَ (٢٨) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَيَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ اِيْمَانُهُرُ وَلاَهُرْ يُنْظَرُونَ (٣٠) فَاعْرِضْ عَنْهُرْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُرْ مَّنْتَظِرُوْنَ (٣٠) (٣٠ سُوْرَةَ السَّجْنَةِ : أَيَاتُهَا ٢٥-٣٠)

অর্থ : ২৮. তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে এই ফয়সালাঃ ২৯. বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। ৩০. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। (৩২ সূরা সাজদাহ : আয়াত ২৮-৩০)

### ৪০৯. ভয় কর এমন দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না

يَّاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُرْ وَاغْشَوْا يَوْمًا لَّايَجْزِى وَالِنَّعَىٰ وَّلَٰرِهِ : وَلَامَوْلُوْدٌ هُوَ جَازِعَىٰ وَّالِدِهِ شَيْئًا مَ إِنَّ وَعَلَ اللهِ مَقَّ فَلاَ تَغُرَّ نَّكُرُ الْحَيْوةُ النَّنْيَاءِننه وَلَايَغُرَّ نِّكُرْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ (٣٣) (٣ ـُورَةَ لَقَيْ : إِنَّاتُهَا ٣٣)

অর্থ : ৩৩. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ৩৩)

#### 8১০. সেদিনকে ভয় করতে হবে যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না

وَاتَّقُوْا يَومًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ تَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَلُ مِنْهَا عَنْلٌ وَّلَا هُرْ يُنْصَرُونَ (٣٨)

(٢ سُوْرَةُ الْبَغَرَةِ : أَيَاتُهَا ٣٨)

অর্থ ঃ ৪৮. তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কারো নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (২ সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত ৪৮)

# ৪১১. তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি সমূহ উল্টে যাবে

رِجَالٌ لا تَلْهِيْهِرْ تِجَارَةٌ وْلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ ص يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبُصَارُ (٣٠) لِيَجْزِيَهُرُ اللّهُ اَحْسَىٰ مَا عَمِلُوا وَيَزِيْنَ هُرْ مِّنْ فَضْلِهِ ﴿ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) (٣٣ سُورَةَ اَلْتُورِ : اَيَاتُهَا ٢٠٥–٣٥)

অর্থ : ৩৭. এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্বরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। ৩৮. তারা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে যাতে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুয়ী দান করেন। (২৪ সূরা আন নূর: আয়াত ৩৭-৩৮)

# ৪১২. তোমরা পাথর হয়ে যাও অথবা লোহা তথাপি তারা বলবে আমাদেরকে কে পুর্ণবার সৃষ্টি করবে

وَقَالُوْآَ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ عَلْقًا جَدِيْدًا (٣٩) قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً أَوْ حَدِيْدًا (٥٠) أَوْ عَلْقًا بِهَا يَكْبُرُ فِي صُّوْرُكُيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ١٤٥) وَعَلَيْ اللَّهُ ١٤٥) (١٥) فَسَيْتُغِفُونَ إِلَيْكَ رُّوْسَهُرْ وَيَقُوْلُونَ مَتْى هُوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ١٤٥) (١٤) اللَّهُ اللَّهُ ١٤٥) عَلَى اللَّهُ ١٤٥)

অর্থ : ৪৯. তারা বলে : যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হবঃ ৫০. বলুন : তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। ৫১. অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবে : আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে। বলুন : যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে ঃ এটা কবে হবে ঃ বলুন : হবে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৪৯-৫১)

#### ৪১৩. আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ঠ

وَكُلُّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنُهُ طِئْرَةً فِي عُنُقِدً ، وَتَحْرِجُ لَدُّ يَوْمَ الْقِيلَةِ كِتْبًا يَّلْقَدُ مَنْشُورًا (١٣) إِثْرَا كِتْبَكَ كَفَى ، بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (١٣) مَنِ اهْتَهٰى فَإِنَّهَا يَهْتَهِى لِنَفْسِهِ جَ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ ٱخْرَى ، ومَا كُنَّا مُعَلَّ بِيْنَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا (١٤) (١٤ سُورَةً بَنِيَّ إِشْرَاقِلُ : أَنَاتُهَا ١٢-١٥)

অর্থ : ১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। ১৪. পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা)। আজ তোমার হিসাব প্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। ১৫. যে কেউ সংপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সং পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শান্তি দান করি না।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ১৩-১৫)

#### ৪১৪. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজ হবে

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِى كِتْبَةَ بِيَمِيْنِهِ (٤) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (٨) وَّيَثَقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُوْرًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أَوْتِى كِتْبَةَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَنْعُوْا تُبُورًا (١١) وَيُصَلَّى سَعِيْرًا (١٢) (٨٣ سُوْرَةَ الْإِنْهِنَاقِ: أَيَاتُهَا ٥-٤)

অর্থ : ৭. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, ৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে ৯. এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হুইচিত্তে ফিরে যাবে ১০. এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, ১১. সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে ১২. এবং জাহান্লামে প্রবেশ করবে। (৮৪ সূরা আল-ইন্শিক্বাক্ব : আয়াত ৭-১২)

#### ৪১৫. যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে জান্নাতী হবে

فَامًّا مَنْ ٱوْتِى كِتٰبَهَ بِيَوِيْنِهِ ٧ فَيَقُولُ هَافَّاً ٱقْرَءُوا كِتٰبِيَهُ (١٩) إِنِّىْ ظَنَنْتُ ٱتِّى مُلْقٍ حِسَابِيَهُ (٢٠) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٢٦) (٦٩ سَوْرَةَ الْحَاثِّةِ : أِيَاتُهَا ١٩-٢)

অর্থ : ১৯. অতঃপর যার আমলনামা ভান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। ২০. আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবে সমুখীন হতে হবে। ২১. অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে।

(৬৯ সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত ১৯-২১)

#### ৪১৬. যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে জাহান্নামী হবে

وَأَمَّا مَنْ أَوْتِى كِتْبَهَ بِشِمَالِهِ ، فَيَقُولَ يُلْيَتَنِيْ لَرْ أُوْسَ كِتْبِيَهُ (٢٥) وَلَرْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهُ (٢٦) يُلَيْتَهَا كَانَسِ الْقَاضِيَةَ (٢٥) مَّا أَغْنَى عَنِّيْ مَالِيَهُ (٢٨) (٢٩ سُرُرَةُ الْحَاقِيِ : إِيَاتُهَا ٢٥-٢٨)

অর্থ : ২৫. যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো। ২৬. আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। ২৭. হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। ২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (৬৯ সূরা আল হাকাহ : আয়াত ২৫-২৮)

#### ৪১৭. যাকে আমলনামা পিঠের পশ্চাৎদিক থেকে দেয়া হবে সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে

وَاَمًّا مَنْ اُوْتِى كِتٰبَهَ وَرَاءَ ظَهرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَنْعُوْا ثُبُوْرًا (١١) وَّيَصْلَى سَعِيْرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِيْ آهَلِهِ مَسْرُوْرًا (١٣) إِنَّهُ ظَيّْ اَن لَّنْ يَّحُوْرَ (١٣) (٨٣ سُوْرَةَ الْإِنْهِقَاقِ : أَيَاتُهَا ١٠-١٣)

অর্থ : ১০. এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, ১১. সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, ১২. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। ১৪. সে মনে করত যে সে কখনও ফিরে যাবে না। (৮৪ সুরা ইনশিক্কাক : আয়াত ১০-১৪)

#### ৪১৮. সিজ্জীন কি?

كَلَّا إِنَّ كِتْبَ الْقُجَّارِ لَفِي سِجِّيْنِ (٤) وَمَا آدُركَ مَاسِجِّيْنَ (٨) كِتْبُّ مّْرْقُومٌ (٩) (٨٣ سُوْرَةُ الْبَطَقِفِيْنَ : أَيَاتُهَا ٤-٩)

অর্থ : ৭. এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে ৮. আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? ৯. এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (৮৩ সূরা আত তাতফীক : আয়াত ৭-৯)

#### ৪১৯. ইল্লিয়্যীন কি?

كَلَّ إِنَّ كِتْبَ الْإَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا آدُركَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩) كِتْبُ مُّوتُوثًا (٢٠) (٨٣ سُورَةَ الْمُطَفِّفِينَ : أَيَاتُهَا ١٨-٢٠)

অর্থ : ১৮. কখনও না, নিশ্চয় সংলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। ১৯. আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? ২০. এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (৮৩ সূরা আত তাতফীক : আয়াত ১৮-২০)

### ৪২০. যার পাল্লা ভারী হবে সে সফলকাম হবে

اَلْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا آذُرُكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْاَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْغَرَاشِ الْمَبْثُوْنِ (٣) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْغِهْنِ الْمَبْثُونِ (٩) مَا الْقَارِعَةُ (٩) يَوْاَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْغَهْنِ (٩) مَا أَمْنُ فَقُلَ مَوْازِيْنَةً (٩) وَمَا آذُرُكَ الْمَبْثُوشِ (٩) فَامَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنَةً (٩) وَمَا آذُرُكَ مَا فِيَةً (١٠) نَارُّ هَامِيَةً (١١) (١٠١ مُورَةُ الْقَارِعَةِ : أَيَاتُهَا ١-١١)

অর্থ : ১. মহা প্রলয়, ২. মহা প্রলয় কিঃ ৩. মহা প্রলয়কারী সম্পর্কে আপনি কি জানেনঃ ৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত ৫. এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। ৬. অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে সুখীজীবন যাপন করবে ৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে, ৯.তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। ১০. আপনি জানেন তা কিঃ ১১. প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

(১০১ সূরা আল ক্বারিয়াহ : আয়াত ১-১১)

### ৪২১. যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম

فَاذَا نُفِحَ فِي الصُّوْرِ فَلاَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُرْ يَوْمَئِنٍ وَّلاَ يَتَسَاّءَلُوْنَ (١٠١) فَهَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَاُولَٰئِكَ هُرُ الْهُفْلِحُوْنَ (١٠٢) وَمَنْ هَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُولِنِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْآ أَنْفُسَهُرْ فِي جَهَنَّرَ خَلِدُونَ (١٠٣) (٢٣ سُوْرَةَ ٱلْهُوْمِنُونَ : أَيَاتُهَا ١٠١-١٠٣)

অর্থ : ১০১. অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। ১০২. যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম ১০৩. এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত ১০১-১০৩)

### ৪২২. যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে

وَالُوزْنُ يَوْمَئِنِ اِلْحَقَّ عَنَى ثَقُلَتُ مَوَازِيْنَهُ فَاُولَئِكَ مُرُ الْمُفْلِحُونَ (^) وَمَنْ خَفَّتَ مَوَازِيْنَهُ فَاُولَئِكَ النَّهُ مَرُ الْمُفْلِحُونَ (^) وَمَنْ خَفَّتَ الْكِيْرَ فِي الْكِرْفِي وَجَعَلْنَا لَكُرْفِيهَا مَعَايِشَ طَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠) (٤ سُورَةَ اَلَاعْرَافِ : أَيَاتُهَا  $^{10}$  كَانُوا بِأَيْتِنَا يَظْلِمُونَ (٩) وَلَقَنْ مَكَّنُكُرْفِي الْإَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُرْفِيهَا مَعَايِشَ طَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠) (٤ سُورَةَ اَلَاعْرَافِ : أَيَاتُهَا  $^{10}$  كَانُوا بِأَيْتِنَا يَظْلِمُونَ (٩) وَلَقَنْ مَكَّنُكُرْفِي الْإَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُرْفِيهَا مَعَايِشَ طَ قَلْيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠) (٤ سُورَةَ الْاَعْرَافِ : أَيَاتُهَا  $^{10}$  كَانُوا بِأَيْتِنَا يَظْلِمُونَ (٩) وَلَقَنْ مَكِّنَا لَكُو بَعِلَانَا لَكُرْفِيهَا مَعَايِشَ طَ قَلْيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠) (٤ سُورَةَ الْاَعْرَافِ : أَيَاتُهَا  $^{10}$  مَا اللهُ مَا يَعْلَى مُورَةً اللهُ ال

(৭ সূরা : আল-আরাফ, আয়াত : ৮-১০)

### ৪২৩. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্ৰস্ত

وَالْعَصْرِ (۱) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ (٢) إِلاَّ النَّذِيْنَ أَمَّنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحُتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) (النَّالَةِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

অর্থ : ১. কসম যুগের, ২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ৩. কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। (১০৩ সূরা আসর : আয়াত ১-৩)

# ৪২৪. এমন দিনকে ভয় কর যে দিন পিতা পুত্রে কোন কাজে আসবেনা

يَّا يَّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَ بَّكُمْ وَاخْشُوْا يَوْمًا لِآيَجْزِي وَالِنَّ عَنْ وَّلَوْهِ زِوَلاَ مَوْلُوْهُوَ جَازِعَنْ وَّالِهِ شَيْئًا طِ إِنَّ وَعَنَ اللَّهِ مَقَّ فَلاَ تَغُرَّ نَّكُمُ النَّامِ النَّامُ وَاللَّهِ مَقَّ فَلاَ تَغُرَّ نَّكُمُ النَّامُ اللَّهِ عَقَّ فَلاَ تَغُرَّ نَّكُمُ اللَّهِ عَقَّ فَلاَ تَغُرَّ نَّكُمُ اللَّهِ عَقَّ فَلاَ تَغُرَّ نَكُمُ اللَّهِ النَّهُ وَرُ (٣٣) (٣٠ سُورَةَ لَقُيْنَ : إِيَّاتُهَا ٢٣)

অর্থ : ৩৩. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

(৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ৩৩)

### ৪২৫. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْتُورَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ (٢) إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) (١٠٨ سُوْرَةَ الْكَوْتُرِ: أَيَاتُهَا ١-٣)

অর্থ: ১. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। ২. অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়্ন এবং কোরবানী করুন। ৩. যে আপনার শক্রু সেই তো লেজকাটা নির্বংশ।

(১০৮ সূরা কাওসার : আয়াত ১-৩)

# ৪২৬. মু'মিনগণ, কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে

يَايَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ عَسَى اَن يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُرُ وَلاَنِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى اَن يَّكُن خَيْرًا مِّنْهُنَ وَلاَ تَلْعِزُوا اَنْفُسُكُر وَلاَنِسَاءٌ مِّسَى اَن يَكُونُ وَلاَ تَلْعِزُوا اَنْفُسُكُرُ وَلاَ نِسَاءً عَسَى اَن يَكُن الْإِنْمَ الْفُسُوقُ بَعْنَ الْإِيْمَانِ ج وَمَن لَّر يَتُبُ فَأُولَئِكَ مُرُ الظَّلِمُونَ (١١)

(٩٩ سُوْرَةُ الْحُجْرِٰتِ: أَيَاتُهَا ١١)

অর্থ: ১১. মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম। (৪৯ সূরা সূরা আল হুজরাত: আয়াত ১১)

### ৪২৭. আর তোমরা যখন নামাজের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস করে

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا لاَتَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُرْهُزَوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْ تُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُرْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُرْمُّوْمِ الْمَنْوَ النَّهَ السَّلُوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَلَعِبًا مِ ذَٰلِكَ بِٱلْهُرْ قَوْمٌ لاَّيَعْقِلُونَ (٥٨)

(٥ سُوْرَةُ ٱلْمَائِلَةِ : أَيَاتُهَا ٥٥-٥٨)

অর্থ : ৫৭. হে মু'মিনগণ, আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না । আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। ৫৮. আর যখন তোমরা নামাজের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।

(৫ সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৫৭-৫৮)

### ৪২৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন

قُلْ يُعِبَادِيَ النَّوْيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ط إِنَّ اللهَ عَفِرُ النَّتُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (۵۳)
(۵۳ سُوْرَةُ اَلزَّمَرُ: أَيَاتُهَا ۵۳)

অর্থ : ৫৩. বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৯ সূরা আয যুমার : আয়াত ৫৩)

# ৪২৯. যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَأَمَىٰ وَعَمِلَ عَلَا مَالِحًا فَأُولَٰ فِكَ يُبَرِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِرْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْهَا (٤٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ مَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا (٤١) (٢٥ سُوْرَةُ ٱلْفُرْقَانِ: أَيَاتُهَا ٤٠-٤١)

অর্থ : ৭০. কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. যে তওবা করে ও সংকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৭০-৭১)

#### ৪৩০. আর এমন লোকদের ক্ষমা নেই যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এমনকি যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়

إِنَّهَا التَّوْبَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمرٌ يَتُوْبُوْنَ مِنْ تَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِرُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْهًا حَكِيْهًا (١٤) وَلَيْسَبِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاٰسِ عَمَّتَى إِذَا حَضَرَ اَحَنَّهُرُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْنَيْ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوتُوْنَ وَمَرْكُفَّارٌ ه أُولَئِكَ آعْتَنْنَا لَهُرْعَنَابًا اَلِيْهًا (١٨) (٣ سُورَةُ النِّسَامِ : إِيَاتُهَا ١١-١٨)

অর্থ : ১৭. অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভূলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। ১৮. আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্যু যন্ত্রণাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৪ সূরা আন্ নিসা: আয়াত ১৭-১৮)

#### ৪৩১. সেই দিন কেউ কারো বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٍّ عَنْ نَّفْسٍ هَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَنْلٌ وَّلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَّ لاَ مُرْ يُنْصَرُونَ (١٢٣)

(٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ١٢٣)

অর্থ : ১২৩. তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

(২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াত ১২৩)

#### ৪৩২. যারা আল্লাহকে না দেখে ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبِّهُرْ بِالْغَيْبِ لَهُرْ مَّغْفِرَةً وَّا جُرُّ كَبِيْرٌ (١٢) وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُرْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْرٌ بِنَ اسِ الصَّدُورِ (١٣) اَلَا يَعْلَرُ مَنْ عَلَقَ ﴿ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (١٣) (٢٠ سُوْرَةَ الْبَلْكِ: إِنَاتَهَا ١٣-١٣)

অর্থ : ১২. নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরকার। ১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। ১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন নাঃ তিনি সৃক্ষজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। (৬৭ সূরা আল মুলক : আয়াত ১২-১৪)

#### ৪৩৩. আল্লাহ তাদের গুনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন

অর্থ : ৬৭. এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পস্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। ৬৮. এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শান্তির সম্মুখীন হবে। ৬৯. কিয়ামতের দিন তাদের শান্তি দিওণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে ৭০. কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দ্য়ালু। ৭১. যে তওবা করে ও সংকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৬৭-৭১)

#### ৪৩৪. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন

وَمَنْ لَمْرْيُوْمِنْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعْتَنْ نَا لِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا (١٣) وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمُوٰسِ وَالْأَرْضِ طَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَّشَاءُ طَوَيَهُ اللّهُ عَقُورًا رَّحِيْمًا (١٣) (٨٣ سُوْرَةَ الْفَتْعِ: أَيَاتُهَا ١٣-١٢)

অর্থ : ১৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রস্লে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। ১৪. নভোমওল ভূমওলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (৪৮ সূরা আল ফাতহ : আয়াত ১৩-১৪)

# ৪৩৫. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন

অর্থ : ১২. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। ১৩. তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। ১৪. তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়; ১৫. মহান আরশের অধিকারী। ১৬. তিনি যা চান তাই করেন।

(৮৫ সূরা বুরজ : আয়াত ১২-১৬)

# ৪৩৬. সেদিন মানুষ বলবে 'পলায়নের জায়গা কোথায়?'

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِنٍ آَيْنَ الْمَفَرُّ (١٠) كَلاَّ لاَوَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِنِ ِ الْمُسْتَقَرُّ (١٢) يُنَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِنٍ آَيْنَ الْمَفَرُّ (١٠) كَلاَّ لاَوَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِنِ ِ الْمُسْتَقَرُّ (١٢) يُنَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِنٍ آَيْنَ الْمَفَرَّةُ الْقِيْمَةِ : أَيَاتُهَا ١٠-١٣)

অর্থ : ১০. সেদিন মানুষ বলবে : পলায়নের জায়গা কোথায়় ১১. না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। ১২. আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাই হবে। ১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে।

(৭৫ সূরা আল কিয়ামাহ : আয়াত ১০-১৩)

# ৪৩৭. যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়

فَٱلْهَبَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوٰهَا (^) قَلْ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا (٩) وَقَلْ خَابَ مَنْ دَسُّهَا (١٠) (٩١ سُوْرَةُ الشَّبْسِ : أيَاتُهَا ^-١٠)

অর্থ : ৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, ৯. যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। ১০. এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (৯১ সূরা আশ শামস : আয়াত ৮-১০)

# ৪৩৮. যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে তারাই পূর্ণ সফলকাম

وَلْتَكُنْ مِّنْكُرْ أُمَّةً يَّنْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وِيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ م وَٱولَٰ بِكَ مُرُ الْمُقْلِحُونَ (١٠٣)

(٣ سُوْرَةُ ال عِمْرَانَ : أَيَاتُهَا ١٠٣)

অর্থ ঃ ১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এরূপ একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা মানুষকে. কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজের আদেশ করতে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকে, আর এরূপ দলই পূর্ণ সফলকাম হবে।

(৩ সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১০৪)

# ৪৩৯. যাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَالِقَةُ الْمَوْسِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ ٱجُوْرَكُرْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ ط وَمَا الْحَيْوةُ النَّانِيَّ إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُورِ (١٨٥) (٣ سورة ال عبرن: أيَاتُهَا ١٨٥)

অর্থ ঃ ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর রোজ কেয়ামতে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিফলই দেয়া হবে, সূতরাং যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮৫)

# ৪৪০. যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُرُ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا لِآنْفُسِكُرْ وَمَنْ يَّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَئِكَ مُرُ الْمُفْلِحُونَ (١٦) إِنْ تَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يَّضْفِفُهُ لَكُرُ وَيَغْفِرْلَكُرْ ﴿ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيْرٌ (١٤) عٰلِرُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ (١٨)

(٦٣ سُوْرَةُ التَّغَابُي : أَيَاتُهَا ١٦-١٤)

অর্থ : ১৬. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় কর, ওন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। ১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৬৪ সূরা তাগাবুন: আয়াত ১৬-১৮)

# ৪৪১. কান, চক্ষু ও তৃক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে

حَنَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِنَ عَلَيْهِرْ سَهْعُهُرْ وَ اَبْصَارُهُرْ وَجُلُوْدُهُرْ بِهَا كَانُوْا يَعْهَلُوْنَ (٢٠) وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِرْ لِيرَ شَهِنَ عَلَيْهَا وَ اَبْصَارُهُرْ وَجُلُوْدُهُرْ بِهَا كَانُوْا يَعْهَلُوْنَ (٢٠) وَمَا كُنْتُرْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَنَ عَلَيْكُرْ سَهْعُكُرْ وَلَا مُوارِّةً وَالِيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُرْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَنَ عَلَيْكُرْ سَهْعُكُرْ وَلَا مُلُودُنَ (٢٢) (٣٠ سُورَةً مٰر السَّجْنَةِ: اَيَاتُهَا ٢٠-٢٢) اَبْصَارُكُرْ وَلاَ جُلُودُكُرْ وَلَائِنْ ظَنَنْتُرْ اَنَّ اللَّهَ لاَيَعْلَرُ كَثِيْرًا مِّهَا

অর্থ : ২০. তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। ২১. তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ২২. তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না -এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। (৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: আয়াত ২০-২২)

# Jannat

88২. যাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَالِقَةُ الْمَوْتِ طِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ ٱجُوْرَكُمْ يَوْاً الْقِيْمَةِ طَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَنْ فَازَط وَمَا الْحَيْوةُ النَّانِيَّ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (١٨٥) (٣ سورة العبرن: أيَاتُهَا ١٨٥)

অর্থ ঃ ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর রোজ কেয়ামতে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিফলই দেয়া হবে, সূতরাং যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮৫)

# ৪৪৩. বেহেশৃতীরা থাকবে আরামের উদ্যানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে

وَالسِّبِقُونَ السِّبِقُونَ (١٠) أُولِنِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنْتِ النَّعِيْرِ (١٢) ثُلَّةً مِّنَ الْأَوْلِيْنَ (١٣) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْأَخِرِيْنَ (١٣) عَلَى سُرَدٍ وَلْهَ انَّ مُّخَلِّدُونَ (١٤) بِأَكُوابٍ وَآبَارِيْقَ لا وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِيْنِ (١٨) مَّوْفُ عَلَيْهِرْ وِلْهَ انَّ مُّخَلِّدُونَ (١٤) بِأَكُوابٍ وَآبَارِيْقَ لا وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِيْنِ (١٨) لَا يُصَدَّمُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ (١٩) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠) وَلَحْرِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢١) وَحُورً عِيْنَ (٢٢) كَامْثَالِ اللَّوْلُولِ (٢٣) جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٣) لاَ يَشْعَوْنَ فِيْهَا لَغُوا وَلاَتَاثِيْمًا (٢٥) إِلاَّ قِيْلاً سَلَمًا سَلَمًا (٢٣)

(٥٦ سورة الواقعة : أيَاتُهَا ١٠-٢٦)

অর্থ ঃ ১০. অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। ১১. তারাই নৈকট্যশীল, ১২. আরামের উদ্যানসমূহে, ১৩. একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে ১৪. এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, ১৫. স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। ১৬. বেহেশ্তীরা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরম্পর মুখোমুখি হয়ে। ১৭. তাদের কাছে ঘুরাফিরা করবে চির কিশোররা, ১৮. পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, ১৯. যা পান করলে তাদের মাথা ব্যথা হবে না ২০. এবং তারা মাতালও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে ২১. এবং রুচিমত পাখীর গোশ্ত নিয়ে। ২২. তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, ২৩. আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়, ২৪. তারা যা কিছু করত তার পুরস্কারস্বরূপ। ২৫. তারা তথায় কোন অবান্তর ও খারাপ কথা শুনবে না। ২৬. কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (সুরা আল ওয়াকেয়া: আয়াত ১০-২৬)

# 888. বেহেশতীদের পোশাক হবে সৃক্ষু ও পুরু রেশমের বস্তু

ٱولَّئِكَ لَهُرْ جَنْتُ عَنْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِرُ الْانْهُرُ يُحَلُّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْارَائِكِ مِ نِعْرَ الثَّوَابُ م وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٣١) (١٨ سورة الكهف: أيَاتُهَا ٣١)

অর্থ ঃ ৩১. তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী বেহেশ্ত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সৃক্ষ ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তথায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল। (১৮ সূরা কাহাফ : আয়াত ৩১)

# ৪৪৫. বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন দুঃখ থাকবে না

وَنَوْعَنَا مَا فِي صُّوْوهِ مِنْ عِلْ تَحْوِي مِن تَحْتِهِ مُ الْاَنْهُ وَقَالُوا الْحَمْلُ لِلّٰهِ الَّذِي هَلُولَ الْمَالِي هَلَا الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَالِي وَمَا كُنّا لِنَهْ الْمِنَ الْمَالُولُ الْجَنَّةُ الْورْثَتُوهَا بِهَا كُنتُ وَتَعْمَلُونَ ( $^{\prime\prime\prime}$ ) ( $^{\prime\prime\prime}$ )

৪৪৬. বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন ক্রোধ থাকবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُّلُورِهِر مِنْ غِلِ ۗ إِخُوانًا عَلَى سُرُر مُّتَغَبِلِيْنَ (٣٤) (١٥ سُوْرَةُ الحجر: أيَاتُهَا ٣٠)

অর্থ ঃ ৪৭. বেহেশ্তীদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল আমি আল্লাহ তা দূর করে দিব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনাসামনি আসনে বসবে। (১৫ সূরা আল হিজর : আয়াত ৪৭)

# 889. বেহেশ্তে থাকবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ

وَلِمَنْ عَانَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنِي (٣٦) فَيِاَى إِلَا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٤٩) فَوَاتَ آفْنَانِ (٣٨) فَيِاَى إِلَا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجُنِ (٩٢) فَياَى أَلَا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) مُتَّكِئِيْنَ عَلَى فُرُسُ وَجَرِيٰي (٩٥) فَياَى أَلَا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) فَيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجُنِي (٩٥) فَياَى أَلَا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) مُتَّكِئِيْنَ عَلَى فُرُسُ وَمِنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ٩٣٠) فَيِاَى إلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) فِيهِمَا وَمَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ٩٣٠) فَياَى إلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) فَيهُمَا وَالْمَرْجَانُ (٩٥) فَياَى أَلَا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) فَلْ جَزَاء الإحْسَانِ وَلاَجْرَجَانُ (٩٥) فَياَى أَلَا وَرَبِّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) فَلْ جَزَاء الإحْسَانِ الْآوَرِيَّكُمَا تُكَنِّبِي (٩٥) فَلْ جَزَاء الإحْسَانِ الْآوَرِيَّكُمَا تُكَنِّبِي (١٥) فَياَتُهُمْ الرحْسَ: أَيَاتُهَا ٢٣-٢١)

অর্থ ঃ ৪৭. যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবার তয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুইটি উদ্যান। ৪৮. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৪৯. উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। ৫০. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৫১. উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। ৫২. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৫৩. তারা তথায় বেহেশ্তে রেশমের আন্তরবিশিষ্ট বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে ৫৪. উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৫৫. তথায় থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করে নাই। ৫৬. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পল্লরাগ সদৃশ রমণীগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? সংকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কান্ কান্ কোন্ কোন্ কোন্ আবদান অস্বীকার করবে? (সুরা আর রহমান: আয়াত ৪৬-৬১)

### ৪৪৮. বেহেশ্তে থাকবে দুধের নহর, মধুর নহর আর সুস্বাদু শরাবের নহর

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِنَ الْمُتَّقُونَ طَ فِيْهَا أَنْهُرِّ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِي جَ وَأَنْهُرَّ مِّن لَّبَيِ لَّهُ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُرٌّ مِّن خَهْرِ لَنَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ، وَأَنْهُرُّ مِّن أَنَّهُمُ مِن الْمَتَّوْدِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَبِّهِمِ (10) (٢٠ سورة محمد : أيَاتُهَا ١٥)

অর্থ ঃ ১৫. পরহেযগার বান্দাদেরকে যে বেহেশ্তের ওয়াদা করা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হল, সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। (৪৭ সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ১৫)

# ৪৪৯. বেহেশ্তীদের পান করানো হবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হতে

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَانُورًا (٥) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا (٦)

(٢٦ سورة الدمر: أيَاتُهَا ٥-٦)

অর্থ ঃ ৫. নিশ্চয়ই সংকর্মশীলরা (বেহেশ্তীরা) পান করবে কাফুর মিশ্রিত পান পাত্র হতে। ৬. এটি একটি ঝরণা, যা হতে আল্লাহর নেক বান্দাগণ পান করবে এবং তারা এটাকে প্রবাহিত করবে। যথা ইচ্ছা। (৭৩ সূরা দাহর : আয়াত ৫-৬)

# ৪৫০. বেহেশ্তের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত

إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنْتٍ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْأَنُهُرُ (١٢) ( ٤٧ سورة محمد : أَيَاتُهَا ١٧) अर्थ ३ ১২. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন বেহেশ্তের উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। (৪৬ সূরা মোহামাদ : আয়াত-১২)

# ৪৫১. আল্লাহর ও তাঁর রাস্ল সাঃ-এর পূর্ণ আনুগত্য করলে এমন জানাতসমূহ পাওয়া যাবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

تِلْكَ مَنُوْدُ اللّهِ طُ وَمَنْ يُطْعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَنْ غِلْهُ جَنّْتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ عَلِدِيْنَ فِيْهَا طُ وَذَٰلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيْرُ (١٣)

অর্থ ঃ ১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাস্লের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা বিরাট সফলতা। (৪ সূরা আন্-নিসা: আয়াত ১৩)

#### ৪৫২. বেহেশ্তে থাকবে কাঁটাবিহীন বাগান দীর্ঘ ছায়া আর চিরকুমারী রমণীগণ

وَاَصْحَٰبُ الْيَوِيْنِ لا مِّمَا اَصْحَٰبُ الْيَوِيْنِ (٢٠) فِيْ سِنْر مَّخْضُودٍ (٢٨) وَّطَلْمِ مَّنْضُودٍ (٢٩) وَّطَلِيِّ مَّهْنُودٍ (٣٠) وَّمَاءً مَسْكُوْبٍ (٣١) وَّمَاءً مَسْكُوْبٍ (٣١) وَّمَاءً مَسْكُوْبٍ (٣٦) وَمَاءً مَسْكُوْبٍ (٣١) وَمُعْمُونِهِ وَالْمَاءُ مَنْكُوْمِ وَالْمَاءُ مَنْ وَمَاءً وَمَاءً وَمِ وَالْمَاءُ مَاءً مَاءً مَنْكُوْبًا الْمَاءَ مَنْكُوْبُ وَمِ وَالْمَاءُ مُنْكُوْمِ وَالْمَاءُ وَمُوالِمُ وَالْمَاءُ وَمَاءً وَالْمَاءً وَالْمَاءُ مُنْكُومِ وَالْمَاءُ وَمِلْمُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَمِلْمُ وَالْمُ مِنْكُولُوا وَالْمَاءُ وَالْمِاءُ والْمِاءُ وَالْمُوالِمُ وَالْمِاءُ وَالْمِاءُ وَالْمِاءُ وَالْمِاءُ وَالْمِاءُ وَالْمِاءُ وَالْمِاءُ وَالْمُوالِمُ وَالْمِاءُ وَالْمُوالِمُ وَالْمِاءُ وَالْمُوالِمُ وَالْمِاءُ وَالْمُوالُولِ و

(٣٤) ﴿ كَا صَحْبِ الْيَوِيْنِ (٣٨) ثُلَّةً مِّىَ الْأَوَّلِيْنَ (٣٩) وَثُلَّةً مِّىَ الْأَخِرِيْنَ (٣٠) (٥ سورة الواتعة : أَيَاتُهَا ٢٠-٣٠) অৰ্থ ঃ ২৭. যারা ডান দিকে থাকবে তারা (বেহেশ্তীরা) কত ভাগ্যবান । ২৮. তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বাগানে এবং ২৯.

কাঁদি কাঁদি কলায় এবং ৩০. দীর্ঘ ছায়ায় এবং ৩১. প্রবাহিত পানিতে ৩২. ও প্রচুর ফলমূলে, ৩৩. যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, ৩৪. আর থাকবে সমুনুত শয্যায়। ৩৫. আমি (বেহেশ্তী) রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। ৩৬. অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, ৩৭. কামিনী, সমবয়স্কা, ৩৮. ডান দিকের বেহেশ্তী লোকদের জন্য। ৩৯. তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হতে ৪০. এবং একদল হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। (সূরা আল ওয়াক্বেয়া: আয়াত ২৭-৪০)

#### ৪৫৩. বেহেশ্তে থাকবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيْهِنَّ خَيْرُتَّ حِسَانٌّ (٧٠) فَبِاَئِ اٰلاَءِ رَبِّكُهَا تُكَنِّبِنِي (٧١) حُوْرٌ مُّقْصُوْرُتٌّ فِي الْخِيَاءِ (٧٢) فَبِاَئِ اٰلاَءِ رَبِّكُهَا تُكَنِّبِنِي (٧٧) حُوْرٌ مُّقْصُوْرُتٌّ فِي الْخِيَاءِ (٧٢) فَبِاَئِ اٰلاَءِ رَبِّكُهَا تُكَنِّبِنِي (٧٥) (٥٥ سورة الرحن : أيَاتُهَا ٤٠-٥٥)

অর্থ ঃ ৭০. সেখানে (বেহেশ্তে) থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! ৭১. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? ৭২. তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। ৭৩. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৭৪. কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নাই।

(৫৫ সূরা আর রহমান : আয়াত ৭০-৭৫)

#### ৪৫৪. বেহেশ্তে থাকবে আনতনয়না রমণীগণ

وَعِنْنَهُرْ قَصِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنَ (٨٨) كَٱنَّهُنَّ بَيْضَ مَّكْتُونَّ (٩٩) فَٱقْبَلَ بَعْضُهُرْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُرْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِيْنَّ (٥١) يَّقُولُ أَئِنَّكَ لَنِيَ الْهُصَرِّقِيْنَ (٥٣) ءَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَإِنَّا لَهَرِيْنُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنْتُر مَّطَّلِعُونَ (٥٣) فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْرِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِنْتَ لَتُرْدِيْنِ (٥٦) وَلُولًا نِعْهَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْهُحْضَرِيْنَ ٥٤٥)

(٣٤ سورة الصفت : أياتُهَا ٣٨-٥٤)

অর্থ ঃ ৪৮. তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হুরগণ। ৪৯. তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। ৫০. তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ৫১. তাদের কেউ বলবে, 'আমার ছিল এক সংগী। ৫২. সে বলত, 'তুমি কি তাতে বিশ্বাসী যে, ৫৩. আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?' ৫৪. আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?' ৫৫. অত:পর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে দোজখের মধ্যস্থলে; ৫৬. বলবে, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে, ৫৭. 'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো অপরাধী ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। (৩৭ সূরা আস্-সাফফাত: আয়াত ৪৮-৫৭

#### ৪৫৫. জান্নাতীদের কাছে থাকবে আয়তলোচনা তরুণীগণ

يُطَانُ عَلَيْهِرْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۚ (٤٥) بَيْضَاءَ لَنَّةٍ لِّلشَّر بِيْنَ (٤٦) لاَ فِيْهَا غَوْلٌ وَّلاَمُرْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ (٣٠) وَعِنْلَ مُرْ تَـٰصِرْتُ الطَّرْنِ عِيْنَّ (٣٨) كَاَتَّهُنَّ بَيْضً مَّكْنُونٌ (٣٩) (٣٠ سُوْرَةَ الصَّقْتُ : إِيَاتُهَا ٣٥-٣٩)

অর্থ : ৪৫. তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র, ৪৬. সুশুদ্র, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদ্। ৪৭. তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না। ৪৮. তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ; ৪৯. যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৩৭ সূরা আস্ সাফফাত : আয়াত ৪৫-৪৯)

### ৪৫৬. আল্লাহ্ বলেন 'আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'

يَّايَّتُهَا النَّفْسُ الْهُطْهَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِيَّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً شَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِيْ فِيْ عِبْدِيْ (٢٩) وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ (٣٠)

(٨٩ سُوْرَةُ الْفَجْرِ: أَيَاتُهَا ٢٠-٣٠)

অর্থ : ২৭. হে প্রশান্ত মন, ২৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। ২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর : আয়াত ২৭-৩০)

# ৪৫৭. বেহেশ্তীরা বেহেশ্তে চিরকাল থাকবে

يُعِبَادِ لَاخَوْنَ عَلَيْكُرُ الْيَوْاَ وَلَآ اَنْتُرْ تَحْزَنُوْنَ (٦٨) اَلَّانِيْنَ اَمَنُوْا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِبِيْنَ (٦٩) اُدْعُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُرْ وَازُوَاجُكُرْ تُحْبَرُونَ (٤٠) اَنْتُلُونَ (٤٠) اَتُشْتَهِيْدِ الْأَنْفُسُ وَتَلَنَّ الْأَعْيُنُ عَلَيْهِرْ بِصِحَانِ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاكُوابٍ ع وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْدِ الْأَنْفُسُ وَتَلَنَّ الْأَعْيُنُ عَ وَانْتُرْ فِيْهَا عَلِلُونَ (٤١) (٣٣ سورة الزخرف: اَيَاتُهَا ٢٥-٤١)

অর্থ ঃ ৬৮. হে আমার বান্দাগণ আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। ৬৯. যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিল। ৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে বেহেশতে প্রবেশ কর। ৭১. তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র, তথায় রয়েছে তাদের. মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, তোমরা (বেহেশ্তীরা) তথায় চিরকাল থাকবে। (৪৩ সূরা আয় যুখরুফ: আয়াত ৬৮-৭১)

# ৪৫৮. বেহেশ্তীদের কখনও মৃত্যু হবে না

يَلْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِنِيْنَ (۵۵) لِاَيَكُوْقُوْنَ فِيْهَا الْهَوْتَ اللَّا الْهَوْتَةَ الأولى ع وَوَتْهُرْعَلَابَ الْجَحِيْرِ (۵٦) فَضْلاً مِّنْ رَبِّكَ مَٰ وَالْعَوْنَ فِيْهَا الْهَوْتَ الْأُولَى عَلَى الْهَوْتَ الْأُولَى عَلَى الْجَعَلِيْمِ (۵۲) فَضْلاً مِّنْ رَبِّكَ مَٰ وَالْغَوْزُ الْعَظِيْرُ (۵۷) (۲۳ مورة اللهان: أَيَاتُهَا ۵۵-۵۵)

অর্থ ঃ ৫৫. তারা সেখানে বেহেশ্তে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। ৫৬. তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। ৫৭. আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহাসাফল্য। (সূরা আদ দুখান : আয়াত ৫৫-৫৭)

# ৪৫৯. বেহেশ্তীদের সৎ কার্যশীল পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সম্ভুতিও বেহেশ্তে প্রবেশ করবে

جَنَّتُ عَنْ إِنَّا مُكُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَئِكَةُ يَنْ مُكُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٣٢)

(١٣ سورة الرعن : أيَاتُهَا ٢٣)

অর্থ ঃ ২৩. স্থায়ী বেহেশত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সংকর্ম করেছে তারাও এবং ফেরেশ্তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। (১৩ সূরা রা'দ : আয়াত ২৩)

# ৪৬০. তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম

وَعِبَادٌ الرَّحْمٰى الَّذِيْنَ يَهْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُرُ الْجُولُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِرْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا امْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَإِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَزَامًا (٦٥) (٢٥ سُوْرَةُ ٱلفُرْقَانِ : أَيَاتُهَا ٦٢-٦٥)

অর্থ: ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দগুয়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহানামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৬৩-৬৫)

৪৬১. বেহেশ্তীদের বলা হবে "সালাম, তোমরা সুখে থাক"

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا طَعَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَقُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ غَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْغُلُوْهَا غُلِدِيْنَ (٤٣) (٣٩ سُوْرَةُ الزمر: أيَاتُهَا ٢٠)

অর্থ ঃ ৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে বেহে্শতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা (বেহেশ্তীরা) উন্মুক্ত দরজা দিয়ে বেহেশ্তে পৌছাবে এবং বেহেশ্তের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ কর। (৩৯ সূরা যুমার: আয়াত ৭৩)

৪৬২. বেহেশ্তীদেরকে তাদের রবের পক্ষ হতে বলা হবে "সালাম"

لَهُر فِيْهَا فَاكِهَةً وَّلَهُر مَّا يَدَّعُونَ (٥٤) سَلْرٌ نِد قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيْرٍ (٥٨) (٣٦ سورة يس: إيَاتُهَا ٥٥-٥٨)

অর্থ ঃ ৫৭. সেখানে বেহেশ্তে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। ৫৮. বলা হবে সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হত সম্ভাষণ। ( ৩৬ সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫৭-৫৮)

### ৪৬৩. জারাতে আছে 'সালসাবীল' নামক ঝর্ণা

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلاً (١٨) وَيَطُونَ عَلَيْهِرْ وِلْهَانَّ مُّخَلِّهُ وْنَ عِلْدَا رَايَتُمُرْ حَسِبْتَهُرْ لُوْلُوا مَّنْتُورًا (١٩)

(٢٦ سُوْرَةُ النَّمْرِ : أَيَاتُهَا ١٨-١٩)

অর্থ : ১৮. এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। ১৯. আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (৭৬ সূরা আদ দাহর : আয়াত ১৮-১৯)

### ৪৬৪. জান্নাতে থাকবে প্রবাহিত ঝরণা

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لِآتَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً (١١) فِيْهَا عَيْنَّ جَارِيَةً (١٢) فِيْهَا سُرَّرً سَّرُوَّ مَّوْفَعَةً (١٣) وَأَكُوَابٌ مَّوْضُوْعَةً (١٣) وَنَهَا رَكَا وَيُهَا عَيْنَ جَارِيَةً (١٢) فِيْهَا عَيْنَ جَارِيَةً (١٢) وَيُهَا عَيْنَ جَارِيَةً (١٢) وَيُهَا عَيْنَ جَارِيَةً (١٢) وَيُهَا عَيْنَ عَالَمُهُا عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل (١٤) وَزَرَا إِنِيُّ مَبْثُوْفَةً لا إِنَّا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ عَل

অর্থ : ১০. তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। ১১. তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। ১২. তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। ১৩. তথায় থাকবে উনুত সুসজ্জিত আসন। ১৪. এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। ১৫. এবং সারি সারি গালিচা। ১৬. এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ : আয়াত ১০-১৬)

# ৪৬৫. ঈমানদার ব্যক্তির কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ জান্নাত

اَفَهَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَهَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لاَيَسْتَوَّنَ (١٨) أمَّا الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُرْ جَنَّتُ الْهَاْوٰى: نُزُلاً بِهَا كَانُوْا يَعْهَلُوْنَ (١٣) (٢٣ سُوْرَةُ السِّجْنَةِ : أِيَاتُهَا ١٨-١٩)

অর্থ : ১৮. ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। ১৯. যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২ সূরা সাজদাহ : আয়াত ১৮-১৯)

### ৪৬৬. জারাতে মন যা চাবে তাই পাওয়া যাবে

(٣١ سُوْرَةُ حر السجده : أَيَاتُهَا ٣١)

অর্থ ঃ ৩১. আমিই তোমাদের বন্ধু, দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে। জান্নাতে তোমাদের জন্য, তোমাদের মন যা চাবে তাই দেওয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা দাবী করবে তাই পাবে। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ : আয়াত ৩১)

### ৪৬৭. মতির মত চির কিশোরেরা বেহেশতীদের সেবা করবে

وَيَطُونَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُّخَلِّدُونَ عِ إِذَا رَايْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْتُورًا (١٩) (٢٦ سُورَةُ الدور: أيَاتُهَا ١٩)

অর্থ ঃ ১৯. (বেহেশ্তে) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (৭৬ সূরা আদ দাহর : আয়াত ১৯০)

### ৪৬৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য বেহেশ্ত

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحُتِ أَنَّ لَهُرْ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لا كُلَّهَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَهَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوا هٰنَا الَّذِي رُزِقْنَا لا وَاللهِ عَالُوا هٰنَا الَّذِي رُزِقْنَا لا وَاللهِ عَلَيْ الْأَوْمَ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَا يَوْمَ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

অর্থ ঃ ২৫. আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সং কাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশ্তের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই, যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২ সূরা আল বাকারা: আয়াত ২৫)

# ৪৬৯. বেহেশ্তীদের মুখমণ্ডলে থাকবে স্বাচ্ছন্য ও সজীবতা

إِنَّ الْإَبْرَارَ لَفِي نَعِيْرٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِرْ نَضْرَةَ النَّعِيْرِ (٢٣) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُومٍ (٢٥)

অর্থ ঃ ২২. নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ বেহেশ্তে থাকবে পরম আরামে, ২৩. তারা সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে, ২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখতে পাবেন ২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।

(৮৩ সূরা মৃতাফ্ফিফীন : আয়াত ২২-২৫)

### ৪৭০. মোত্তাকীদের জন্য আছে নিয়ামতের জান্নাত

كَنْ لِكَ الْعَنَ ابُ وَلَعَنَ ابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ م لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٣٣) إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْلَ رَبِّهِرْ جَنَّتِ النَّعِيْرِ (٣٣)

(٦٨ سُوْرَةُ الْقَلَمِ: أَيَاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৩৩. শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত। ৩৪. মোত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত। (৬৮ সূরা আল কলম : আয়াত ৩৩-৩৪)

# ৪৭১. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُرْ ذُرِّيَّتُهُرْ بِاِيْهَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِرْ ذُرِّيَّتَهُرْ وَمَا اَلْتَنْهُرْ مِّنْ عَمَلِهِرْ مِّنْ شَيْءٍ طَكُلُّ امْرِئِ بِهَا كَسَبَ رَهِيْنَّ (٢١) وَالْذَنْهُرْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرٍ مِّنَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) يَتَنَازَعُونَ فِيْهَا كَاْسَا لاَّ لَغُوَّ فِيْهَا وَلاَ تَٱثِيْرُ (٢٣) (٢٣ سورة الطور: اٰيَاتُهَا ٢٣-٢١)

অর্থ ঃ ২১. এবং যারা ঈমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব বেহেশতে. তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। ২২. আমি আল্লাহ তাদেরকে দিব ফলমূল ও গোশ্ত যা তারা পছন্দ করে। ২৩. আর. তথায় তারা পরম্পর কৌতুক করে সরাব পান পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়িও করবে, তাতে না প্রলাপ হবে আর না অন্য কোন বেহুদা কথা হবে।

(৫২ সূরা তুর : আয়াত ২১-২৩)

## ৪৭২. আল্লাহ জান্নাতীদেরকে আয়তলোচনাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مَنِيْئًا ، بِهَا كُنْتُرْ تَعْمَلُوْنَ (١٩) مُتَّكِئِيْنَ عَلَى سُرُر مَّصْفُوْفَةٍ ، وَزَوَّجْنُهُرْ بِحُوْرِ عِيْنِ (٢٠) وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُرْ ذُرِّيَّتُهُرْ بِهَا كُسْبَ رَمِيْنَ (٢١) وَالْذِيْنَ أَمْدُر مِّنْ عَمَلِهِرْ مِّنْ شَيْءٍ لَكُنَّ امْرِئِ ' بِهَا كَسَبَ رَمِيْنَ ' (٢١) وَامْدَدْنُهُرْ بِغَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّهَا يَشْتَهُوْنَ (٢٢) يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاشَا لاَّ لَفُوَّ فِيْهَا وَلاَ تَأْثِيْرً (٢٣) وَيَطُونَ عَلَيْهِرْ غِلْهَانَّ لَهُرْ كَاتَّهُرْ لُؤْ لُؤ لَوْ مَّكُنُونَ (٢٣)

(٥٢ سُوْرَةُ الطُّوْرِ : أَيَاتُهَا ١٩-٢٣)

অর্থ: ১৯. তাদেরকে বলা হবে: তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। ২০. তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। ২১. যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, ২২. আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং গোশৃত যা তারা চাইবে। ২৩. সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। ২৪. সুরক্ষিত মতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (৫২ সূরা আত্ তুর: আয়াত ১৯-২৪)

# Jahannam

# ৪৭৩. দোজখ খুবই নিকৃষ্ট স্থান

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِرَعَنَابٌ جَهَنَّرَ ﴿ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ (٣) إِذَا ٱلْقُوا فِيْهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَغُورُ (٤) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ (٨) وَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ (٣) إِذَا ٱلله عَنْهَا ١٠٥)

অর্থ ঃ ৬. এবং যারা আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং তা খুবই নিকৃষ্ট স্থান।
৭. যখন তারা উক্ত দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা তার ভীষণ হুষ্কার শুনতে পাবে এবং তা এ রকম টগবগ করতে থাকবে
যেমন শীঘ্রই রাগে ফেটে পড়বে।

(সূরা মুল্ক : আয়াত ৬-৮)

# ৪৭৪. দোজখীরা শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করতে থাকবে

إِذَا ارَ ٱتْهُرْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا (١٢) وَإِذَا ٱلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣)
(١٣ سورة الفوتان :أيَاتُهَا ١٣-١٣)

অর্থ ঃ ১২. যখন দোজখ দূর হতে জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাবে তখন দোজখীরা তার বিকট শব্দ ও হুঙ্কার শুনতে পাবে। ১৩. অতঃপর যখন বন্ধনাবস্থায় দোজখের কোন সংকীর্ণ স্থানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করতে থাকবে। (২৫ সূরা ফুরকান : আয়াত ১২-১৩)

### ৭৫. দোজখীদেরকে আগুনের কাটা খাওয়ানো হবে

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ (۵) لَيْسَ لَهُرْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ (٦) لاَيُسْمِى وَلاَ يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ (٤) (٨٠ ورة الغاشية : أَيَاتُهَا ٤-٥) अर्थ १ ৫. দোজখীদেরকে উত্তপ্ত গরম পানির নহর হতে পানি পান করানো হবে ৬. এবং আগুনের কাটা ব্যতীত অন্য কিছুই তাদের খাদ্য হবে না । ৭. উক্ত খাদ্য না তাদেরকে কোন শক্তি দান করবে, না তাদের ক্ষুধা নিবারণ করবে ।

(৮৮ সূরা আল গাশিয়া : আয়াত ৫-৭)

# ৪৭৬. দোজখীদের মুখমণ্ডল আগুনে সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যাবে

تَلْغَحُ وَجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كُلِحُونَ (١٠٣) (٢٣ سورة المؤمنون: أيَاتُهَا ١٠٠)

অর্থ ঃ ১০৪. দোজখের অগ্নি তাদের মুখমগুলকে এমনিভাবে জ্বালিয়ে দিবে যে, তা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যাবে। (২৩ সূরা আল মুমিনুন : আয়াত ১০৪)

# ৪৭৭. দোজখীরা গলিত পুঁজ ও গলিত রক্ত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খাবে না

فَلَيْسَ لَدُ الْيَوْ اَ هُهُنَا حَوِيْرٌ (٣٥) وَلاَطَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنِ (٣٦) لاَ يَاْكُلُدُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ (٣٤) (٣٤ سورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صوف عَلَيْ الْخَاطِئُونَ (٣٤) (٣٤ سورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صوف عَلاَ الْخَاطِئُونَ (٣٤) (٣٤ سورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صوف عَلَيْ أَلِي الْخَاطِئُونَ (٣٤) (٣٤ سورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صوف عَلَيْ أَيْلُ الْخَاطِئُونَ (٣٤) (٣٤ سورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صوف عَلَيْ أَيْلُ الْخَاطِئُونَ (٣٤) (٣٤ سورة الحاتد: أَيَاتُهَا ٢٩٥ صوف عَلَيْ أَيْلُكُمْ اللّهُ الْكَالُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللل

(৬৯ সূরা আল হাকাহ : আয়াত ৩৫-৩৭)

## ৪৭৮. দোযখীদের পুজ মিশানো পানি পান করানো হবে

مِنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَرِيْنٍ (١٦) يَّتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَاْتِيْدِ الْهَوْسُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَاهُوَ بِهَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَلَابٌ غَلِيْظُّ (١٤) (١٣ سُورَةُ إِبْرُمِيْمَ: أَيَاتُهَا ١٦-١٤)

অর্থ: ১৬. তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাকে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ১৭. ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। (১৪ সূরা: ইব্রাহীম, আয়াত: ১৬-১৭)

# ৪৭৯. দোজখীরা কাটাযুক্ত জাকুম বৃক্ষ হতে খাদ্য গ্রহণ করবে

ثُرَّ إِنَّكُرْ أَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْهُكَكِّرِّبُونَ (۵) لَأَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ٥٢٠) فَهَالِئُونَ مِنْهَا البَطُونَ ٥٣٠) فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْرِ ٥٣٠) فَشْرِبُونَ شُرْبَلْهِيْرِ (۵۵) مُنَا نُزُلُهُرْ يَوْمَ الرِّيْنِ (۵٦) (٥٦ سورة الواقعة: أيَاتُهَا ٥٦-٥١)

অর্থ ঃ ৫১. অতঃপর হে অবিশ্বাসী বিপথগামীগণ, ৫২. নিশ্চয়ই তোমরা জাকুম বৃক্ষ হতে ৫৩. খাদ্য গ্রহণ করবে, যা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করে নিবে। ৫৪. তদুপরি পুনরায় উত্তপ্ত গরম পানি পান করতে থাকবে। ৫৫. যেমন পিপাসিত ও তৃষ্ণার্ত উট পানি পান করে। ৫৬. রোজ কেয়ামতে এটাই হবে তাদের মেহমানদারীর সামগ্রী।

(৫৬ সূরা আল ওয়াকে্ব্য়া : আয়াত ৫১-৫৬)

৪৮০. দোজখীদের খাদ্য জাকুম বৃক্ষের উৎপত্তি জাহান্নামের তলদেশে

إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي ٓ أَصْلِ الْجَحِيْرِ (٦٣) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيْطِيْنِ ز (٦٥) (٢٥ سُوْرَةُ الصَّفْ: أَيَاتُهَا ٢٥-٦٣)

অর্থ ঃ ৬৪. নিশ্চয়ই উক্ত জাকুম এমন একটি বৃক্ষ যার উৎপত্তি দোজখের তলদেশে আর তার উপরিভাগ ঠিক যেন সর্পের ফণা।

(সূরা আছ ছফফাত : আয়াত ৬৪-৬৫)

# ৪৮১. জাহান্নামীদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না এবং তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না

অর্থ : ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরস্থ তোমাদের কাছে সর্তক্রারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৫ সূরা আলফাতির: আয়াত ৩৬-৩৭)

# ৪৮২. দোজখীদেরকে "মৃত্যুর বিভীষিকা" আচ্ছন্ন করে ফেলবে

مِّنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَرِيْلٍ (١٦) يَّتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَاتِيْهِ الْهَوْتُ مِنْ كِلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِهَيِّتٍ طوَمِنْ وَرَائِهِ عَلَابٌ غَلِيْقًا (١٤) (٣١ سورة ابرمير: أيَاتُهَا ١٤-١٦)

অর্থ ঃ ১৬. সে দোজখবাসীদেরকে পুঁজ বিগলিত পানি পান করানো হবে যা তারা ঘোট ঘোট করে পান করতে থাকবে এবং ভীষণ কষ্টেই তাদের পেটের ভিতর প্রবেশ করবে। আর চতুর্দিক হতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে অথচ তাদের কোন মৃত্যু হবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। (১৪ সূরা ইব্রাহীম: আয়াত ১৬-১৭)

## ৪৮৩. উত্তপ্ত পানি দোজখীদের নাড়িভুড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিবে

مَنْ هُوَ خَالِنَّ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَبِيْمًا فَقَطَّعَ آمْعَاءً هُر (١٥) (٢٥ سورة محمد: أياتُهَا ١٥)

অর্থ ঃ ১৫. মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা দোজখে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে এরূপ ফুটন্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিবে। (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ১৫)

# ৪৮৪. উত্তপ্ত পানিতে দোজখীদের চর্মসমূহ গলে যাবে

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِرُ الْحَهِيْرُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُوْنِهِرْ وَالْجُلُوْدُ (٢٠) (٢٢ سورة الحج: أيَاتُهَا٢٠-١٩)

অর্থ ঃ ১৯. তাদের মাথার উপর ভীষণ উত্তপ্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে ২০. যার দরুন তাদের পেটের ভিতরের যাবতীয় পদার্থ এবং শরীরের চর্মসমূহ গলে যাবে। (২২ সূরা আল হাজ্জ : আয়াত ১৯-২০)

# ৪৮৫. দোজখীরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানির জন্য ছটফট করতে থাকবে

# ৪৮৬. দোযখীদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে

هَلْ آتُكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ (١) وَجُونَا يُومَئِنٍ خَاشِعَةً (٢) عَامِلَةً نَّاصِبَةً (٣) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (٣) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَمُرْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ (٦) (٨٨ سُورَةُ الْغَاشِيَةِ: أَيَاتُهَا ١-٦)

অর্থ : ১. আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি ? ২. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে বিনীত, অবনমিত ৩. ক্লিষ্ট ক্লান্ত। ৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। ৫. তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। ৬. কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ : আয়াত ১-৬)

## ৪৮৭. দোজখের ফেরেশ্তা উপহাস করে বলবে, জ্বলম্ভ অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করতে থাক

(٢٢ سورة الحج: أيَّاتُهَا ٢٢-٢١)

অর্থ ঃ ২১. এবং (দোজখীদেরকে) শাস্তি দিবার জন্য লোহার গুর্জসমূহ রয়েছে। ২২. যখন তারা কঠিন আজাব হতে বের হবার চেষ্টা করবে, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় উক্ত আজাবের মধ্যে লিপ্ত করে দিবে এবং (উপহাস করে বলতে থাকবে) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করতে থাক। (২২ সূরা আল হাজ্জ: আয়াত ২১-২২)

#### ৪৮৮. দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের প্রতি আবেদন করবে

অর্থ ঃ ৪৯. (হে দোজখের প্রহরীগণ!) আপনারা আপন প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন কোন একদিন আমাদের শাস্তিকে একটু হাল্কা করে দেন। (২৩ সূরা আল মু'মিন : আয়াত ৪৯)

৪৮৯. দোজখের প্রহরীগণ বলবে তোমার নিকট কি আল্লাহ তা'য়ালার নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আসেন নাই

(٥٠) (٢٠ سورة المؤمن : أَيَاتُهَا٥٠)

অর্থ ঃ ৫০. দোজখের প্রহরীগণ বলবে তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে 'অবশ্যইএসেছিল।' প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর; আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়?

(৪০ সূরা আল মু'মিন : আয়াত ৫০)

# ৪৯০. দোজখীরা, দোজখের প্রহরীদের সর্দার মালেক ফেরেশতাকে বলবে

অর্থ ঃ ৭৭. হে মালেক ফেরেশ্তা! আপনি আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন (মৃত্যু দিয়ে) আমাদের শাস্তির অবসান করে দেন। তিনি বলবেন: তোমরা তো এভাবেই থাকবে। (৪৩ সূরা যুখরুফ: আয়াত ৭৭)

# ৪৯১. দোজখীরা শেষ পর্যন্ত সরাসরি আল্লাহকে বলবে মেহেরবানী করে আমাদেরকে দোজখের অগ্নি হতে রক্ষা করুন

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَسْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ (١٠٦) رَبَّنَّا ٱغْرِجْنَا مِنْهَا فَانِ عُنْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ (١٠٤)

(٢٣ سورة المؤمنون : أَيَاتُهَا ١٠٤-١٠٦)

অর্থ ঃ ১০৬. হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যথাযথই আমাদের দুর্ভাগ্য ও বদবখৃতি আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। ১০৭. হে প্রতিপালক! আপনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে এই দোজধের ভীষণ অগ্নি হতে রক্ষা করুন। অতঃপর যদি কখনও আমরা ঐরূপ গর্হিত কাজ করি, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা জালেম ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হব।

(২৩ সূরা মু'মিনুন : আয়াত ১০৬-১০৭)

## ৪৯২. আল্লাহ তা'আলা দোজখীদের বলবেন অনন্তকাল এই অভিশাপে লিপ্ত থাক

إِحْسَنُواْ فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ (١٠٨) (٢٣) سورة المؤمنون : أَيَاتُهَا ١٠٨)

অর্থ ৪ ১০৮. অনন্তকাল যাবৎ এই অভিশাপে লিপ্ত থাক এবং আমার সাথে কোন বাক্যালাপ করো না।

(২৩ সূরা মুমিনুন : আয়াত ১০৮)

# ৪৯৩. জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি ভনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম

قَالُوْا بَلَى قَلْ جَاءَنَا نَذِيْزٌ لا فَكَنَّابُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ اَنْتُرْ إِلاَّ فِيْ ضَلْلٍ كَبِيْرِ (٩) وَقَالُوْا لَوْ كَنَّا نَسْهَعَ اَوْ نَعْقِلٌ مَا كُنَّا فِيَّ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوْا بِنَانْبِهِرْ ، فَسُحْقًا لِإَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (١١) (٢٠ سُوْرَةُ الْهُلُكِ : أَيَاتُهَا ٩-١١)

অর্থ : ৯. তারা বলবে : হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অত:পর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছু নাথিল করেননি। তোমরা মহাবিত্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। ১০. তারা আরও বলবে : থিদ আমরা ওনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। ১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (৬৭ সূরা আল মূলক : আয়াত ৯-১১)

## ৪৯৪. যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহানাম

وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَهَا وَٰهُرُ النَّارُ طَ كُلِّهَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اَعِيْدُوا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُرْ ذُوْقُوا عَنَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُرْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٠) (٣٢ سُوْرَةُ السِّجْنَةِ: أَيَاتُهَا ٢٠)

অর্থ : ২০. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। (৩২ সূরা সাজদাহ : আয়াত ২০)

## ৪৯৫. দোজখ ঐ সমস্ত লোকদেরকে আহ্বান করবে, যারা আল্লাহর গোলামী হতে মুখ ফিরিয়েছে

تَلْكُوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٤) وَجَهَعَ فَأَوْعَى (١٨) (٥٠ سورة المعارج: أَيَاتُهَا ١٨-١٥)

অর্থ ঃ ১৭. দোজখ ঐ সমস্ত লোকদেরকে নিজের দিকে অহ্বান করবে, (যারা হত্ত্ব রাস্তাকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং (আল্লাহ তা'য়ালার গোলামী হতে) মুখ ফিরিয়েছে ১৮. এবং (অবৈধভাবে ধন-সম্পদকে) জমা করে সংরক্ষিত করছে।

(সূরা আল মা'আরিজ : আয়াত ১৭-১৮)

#### ৪৯৬. তোমরা অবশ্যই জাহানাম দেখবে

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْرَ (٦) ثُرَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ (٤) ثُرَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِنٍ عَنِ النَّعِيْرِ (٨) (١٠٣ سُوْرَةَ التَّكَاثُرِ: أَيَاتُهَا ٢-٨)

অর্থ : ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (১০২ সূরা তাকাসুর : আয়াত ৬-৮)

# ৪৯৭. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে উদ্ধার কর

ٱلَرْ تَكُنْ الْيَيِى تَتْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنْتُرْ بِهَا تُكَنِّبُونَ (١٠٥) قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ (١٠٦) رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَانِ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ (١٠٠) رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَانِ عَكُنْ الْمُؤْمِنُونَ (١٠٠) قَالَ اخْسَتُوْا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُونَ (١٠٨) (٢٣ سُوْرَةُ ٱلْمُؤْمِنُونَ : أَيَاتُهَا ١٠٥-١٠٨)

অর্থ : ১০৫. তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। ১০৬. তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিদ্রান্ত জাতি। ১০৭. হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। ১০৮. আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।

(২৩ সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত ১০৫-১০৮)

# ৪৯৮. দোজখীদের চর্মসমূহ খসে পড়লে সেখানে নতুন চর্ম তৈরি করে দেয়া হবে

كُلَّهَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَنَّ لَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنُّ وْقُوا الْعَنَ ابَ (٥٦) (٣ مورة النساء: أياتُهَا ٥٦)

অর্থ ঃ ৫৬. যখন তাদের (দোজখীদের) শরীরের চর্মসমূহ আগুনে জ্বলে খসে পড়বে তখনই (আমি আল্লাহ সেখানে) নতুন চর্ম তৈরি করে দিবে যেন তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে। (৪ সূরা আল নিসা : আয়াত ৫৬)

# ৪৯৯. পাপিষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও

অর্থ ঃ ২২. যখন বিচার কার্য সম্পন্ন হবে, তখন শয়তান বলবে আল্লাহ তো তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন সত্য ওয়াদা। আমিও তোমদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলান কিন্তু তা ভংগ করেছি তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি ওধু মাত্র তোমাদেরকে অন্যায়ের পথে আহ্বান করেছি। তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে অভিশম্পাত করে তোমাদের কি লাভ হবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর সহিত শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। যালিদের জন্যে তো ভয়ংকর শান্তি রয়েছে। (১৪ সূরা ইব্রাহীম: আয়াত ২২)

### ৫০০. দোজখীরা, তাদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীদেরকে প্রশ্ন করবে

إِنَّا كُنَّا لَكُرْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُرْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَلَ إِبِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط (٢١) (١٣ سورة ابراهير: أيَاتُهَا ٢١)

অর্থ ঃ ২১. নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করেছিলাম। অদ্য কি তোমরা, আমাদের উপর হতে আল্লাহ তাআলার কঠিন আজাবকে বিন্দুমাত্র ও লাঘব করতে সক্ষম? (১৪ সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ২১)

৫০১. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কারো কোন রক্ষা নেই

قَالُوْ الوَّاهَلُونَا اللَّهُ لَهَلَيْنُكُرُ طَ سَوَاءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ سَّحِيْصٍ (٢١) (١٣ سورة ابراهير: أَيَاتُهَا ٢١)

অর্থ ঃ ২১. তারা বলবে : যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করতেন, আমরা তোমাদেরকে সরল পথে চালিত করতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান। কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (১৪ সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ২১)

৫০২. তাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ ভনে না

وَلَقَنْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّرَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ صلى لَهُرْ قُلُوبٌ لاَّ يَغْقَهُونَ بِهَا زولَهُرْ اَعْيَنَّ لاَّ يَبْصِرُونَ بِهَا زولَهُرْ اَعْيَلُونَ لاَّ يَعْقَهُونَ بِهَا زولَهُرْ اَعْيُلُونَ لاَّ يَسْعُونَ لِهَا رَولَهُرُ اَعْلُونَ الْعَعِلُونَ (١٤٩) (٤ سورة الاعراف اَيَاتُهَا: ١٤٩)

অর্থ ঃ ১৭৯. নিশ্চয়ই আমি দোজখের জন্যে এব্ধপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না এবং যাদের চক্ষু আছে অথচ তারা দেখে না এবং যাদের কর্ণ আছে অথচ তারা ওনে না। তারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! তারাই প্রকৃত গাফেল। (৭ সূরা আ'রাফ: আয়াত ১৭৯)

## ৫০৩. বলা হবে দহন শাস্তি আস্বাদন কর

يُصْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِرْ وَالْجُلُودُ (٢٠) وَلَهُرْ مُّقَامِعُ مِنْ حَرِيْدٍ (٢١) كُلَّمَّا اَرَادُوْآ اَنْ يَّخُرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَيِّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا قَ وَذُوْقُوْا عَلَى اللَّهَ يُدْخِلُ النِّيْنَ اَمَنُوْا وَعَيِلُوا الصَّلِحُسِ جَنْسٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَّورَ مِنْ فَاسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسُهُرُ فِيْهَا حَرِيْرٌ (٢٣) (٢٣ سُوْرَةَ ٱلْحَجِّ: إِيَاتُهَا ٢٠-٣٣)

অর্থ : ২০. তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। ২১. তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। ২২. তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে : দহনশান্তি আস্বাদন কর। ২৩. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্মারিশীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ২০-২৩)

## ৫০৪. বলা হবে "এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে"

يَوْاً يُلِكَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا (١٣) هٰنِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُرْ بِهَا تُكَنِّبُوْنَ (١٣) اَفَسِحْرٌ هٰنَاۤ اَا اَنْتُرُ لاَ تُبُورُونَ (١٥) اِصْلَوْهَا فَاصْبِرَّ وْا اَوْلاَ تَصْبِرُوْا ء سَوَاءً عَلَيْكُرْ م اِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُرْ تَعْهَلُونَ (١٦) (٥٣ سُوْرَةَ الطَّوْرِ: اِيَاتُهَا ١٦-١١)

অর্থ: ১৩. যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৪. এবং বলা হবে: এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে, ১৫. এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? ১৬. এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

(৫২ সুরা আত্-তুর : আয়াত ১৩-১৬)

# ৫০৫. আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন

وَتَرَى الْهُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِنٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٩) سَرَ ابِيْلُهُرْمِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشَى وُجُوْهَهُرَ النَّارُ (٥٠) لِيَجْزَى َ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٥١) (١٣ سُوْرَةُ إِبْرَمِيْرَ : أِيَاتُهَا ٣٩-٥١)

অর্থ : ৪৯. তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। ৫০. তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৪ সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ৪৯-৫১)

## Allahar Sristi

### ৫০৬. মানুষ তো সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্তরপে

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّدُ الشَّرِّ مَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّدُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) (٠٠ سُرُرَةُ الْبَعَارِةِ : أَيَاتُهَا ١٩-١١) (١٩ سُرُرَةُ الْبَعَارِةِ : أَيَاتُهَا ١٩-١٩) वर्ष : ১৯. মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতি অস্থিরচিত্তরূপে। ২০. যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। ২১. আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (৭০ সূরা আল-মাআরিজ : আয়াত ১৯-২১)

#### ৫০৭. নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠতু রয়েছে

وَالْهُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْ بِأَنْفُسِمِنَّ ثَلْثَةَ تُرُوْءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيْ أَرْمَامِمِنَّ إِنْ كُنْ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيُوْرِ اللَّهُ فِيْ آرْمَامِمِنَّ إِنْ كُنْ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيُورِ الْأَعْرِ وَ وَبُعُولَتُهُنَّ إِمَاكُونِ مِنْ ذَلِكَ إِنْ آرَادُوٓا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْمِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مِن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةً وَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْرٌ (٢٢٨) (٢ سُوْرَةَ الْبَعَرَةِ : إِيَاتُهَا ٢٢٨)

অর্থ: ২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয় পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আথেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষ উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষ উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

(২ সূরা বাক্বারা : আয়াত ২২৮)

#### ৫০৮. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে

آولَى لَكَ فَآولَى (٣٣) ثُرٌّ آولَى لَكَ فَآولَى (٣٥) آيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنْ يُتْزَكَ سُنِّى (٣٦) ٱلْبَرْيَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِي يَّبَنْي (٣٤) (٣٤) (٣٦) أَلَرْيَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِي يَّبَنْي (٣٤) (٣٤) (٣٤-٣٢) (٣٤-٣٢)

অর্থ: ৩৪. তোমার দুর্জোগের উপর দুর্জোগ। ৩৫. অতঃপর তোমার দুর্জোগের উপর দুর্জোগ। ৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবেঃ ৩৭. সে কি শ্বলিত বীর্য ছিল নাঃ (৭৫ সূরা আল কিয়ামাহ: আয়াত ৩৪-৩৭)

#### ৫০৯. সে কি মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে

(١٠٣ سُوْرَةُ الْمُمَزَةِ : أَيَاتُمَا ١-٣)

অর্থ : ১. প্রত্যেক পশ্চাতে ও সমুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ ২. যে অর্থ সঞ্চিত করে গণনা করে ৩. সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। ৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারী জাহান্নামের মধ্যে।

(১০৪ সূরা হুমাযাহ : আয়াত ১-৪)

### ৫১০. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা

অর্থ : ৭. যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। ৮. তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (৯৮ সূরা বাইয়্যিনাহ: আয়াত ৭-৮)

#### ৫১১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে শ্বলিত পানি হতে

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِرَّ غُلِقَ (۵) غُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَّخُرُكُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٤) (٨٦ سُوْرَةُ الطَّارِقِ : أَيَاتُهَا ٥-٤)

অৰ্থ : ৫. অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। ৬. সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্থালিত পানি থেকে। ৭.
এটা নিৰ্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। (৮৬ সূরা অতত ত্ারিক : আয়াত ৫-৭)

৫১২. হে জিন ও মানবকুল ছাড়পত্র ব্যতিত তোমরা নভোমঙল ও ভূমঙলের প্রান্ত অতিক্রম করতে পারবে না

অর্থ : ৩৩. হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৫৫ সূরা আর রাহমান : আয়াত ৩৩

# ৫১৩. আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না

يَّا يَّهَا النَّاسُ ضُوِبَ مَثَلٌّ فَاسْتَهِعُوْا لَدً م إِنَّ الَّذِيْنَ تَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَدً م وَإِنْ يَّسْلُبُمُرُ النَّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِنُوْهُ مِنْدُ م ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ (٣٠) مَا قَنَرُوا اللهَ حَقَّ قَنْرِةٍ م إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٢٠)

(٢٢ سُوْرَةُ ٱلْحَجِّ : أَيَاتُهَا ٢٣-٢٧)

অর্থ : ৭৩. হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। ৭৪. তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল।

(২২ সূরা হাজ্জ : আয়াত ৭৩-৭৪)

www.quranerbishoy.com Page: 160

# ৫১৪. আল্লাহ যদি রাত্রিকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে তবে কে তোমাদেরকে আলো দিতে পারে

تُلْ أَرَءَيْتُرْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُرُ الَّيْلَ سَرْماً إِلَى يَوْمِ الْقِيهَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللّهِ يَاْتِيكُرْ بِفِينَاءٍ ﴿ أَفَلاَ تَسْهَعُونَ (١٠) قُلْ أَرَءَيْتُرْ إِنْ خَيْرُ اللّهِ يَاْتِيكُرْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴿ أَفَلاَ تُسْمُعُونَ (٢٠) وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُرْ اللّهُ عَلَيْكُرْ اللّهِ يَاْتِيكُرْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴿ أَفَلاَ تُبْمِرُونَ (٢٠) وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُرُ النّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّكُرْ تَشْكُرُونَ (٢٠) (٢٠ سُورَةَ الْقَصَصِ: أَمَانُهَا ١٥-٣٠)

অর্থ: ৭১. বলুন, ভেবে দেখতো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? ৭২. বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? ৭৩. তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(২৮ সুরা আল কাসাস : আয়াত ৭১-৭৩)

# ৫১৫. তিনি তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ নিদ্রাকে বিশ্রাম

وَهُوَ الَّذِي َ جَعَلَ لَكُرُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا (٣٠) وَهُوَ الَّذِي ٱرْسَلَ الرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَنَى يَرَى رَحْهَتِهِ عَ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا طَهُوْرًا (٣٨) لِنُعْدِي يَ بِهِ بَلْنَةً مَّيْتًا وَّنَسْقِيَةً مِمَّا خَلَقْنَا ٱنْعَامًا وَّأَنَاسِيَّ كَثِيْرًا (٣٩)

(٢٥ سُورَةُ ٱلْفُرْقَانِ : أَيَاتُهَا ٢٥-٣٩)

অর্থ : ৪৭. তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে।
৪৮. তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের
জন্যে পানি বর্ষণ করি, ৪৯. তথারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্যে এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা
নিবারণের জন্যে। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৪৭-৪৯)

#### ৫১৬. আল্লাহ্ সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন যাতে কোন ক্রুটি নাই

الَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَهٰوٰتٍ طِبَاقًا مَ مَا تَوٰى فِي عَلْقِ الرَّحْهٰي مِنْ تَغُونتٍ مَ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَوٰى مِنْ فُطُوْر (٣) ثُرَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ (٣) (١٤ سُورَةُ الْمُلْكِ: أَيَاتُهَا ٣-٣)

অর্থ : ৩. তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কিঃ ৪. অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৬৭ সূরা আল মুলক : আয়াত ৩-৪)

# ৫১৭. আল্লাহ্ খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন

خَلَقَ السَّهٰوْتِ بِغَيْرٍ عَمَٰدٍ تَرَوْنَهَا وَٱلْقَىٰ فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَعِيْدَ بِكُرْ وَبَتَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَٱنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْرٍ (١٠) (٣١ سُوْرَةً لُقَهٰنْ : أَيَاتُهَا ١٠)

অর্থ : ১০. তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমঙলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি। (৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ১০)

#### ৫১৮. বলুন, সপ্তাকাশ ও মহাআরশের মালিক কে?

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّهٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْرِ (٨٦) سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّهِ طَ قُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ (٨٨) قُلْ مَنْ بِيَابِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّمُوَ يُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُرْ تَعْلَبُوْنَ (٨٨) (٢٣ سُوْرَةَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ : اِيَاتُهَا ٨٦-٨٨)

অর্থ : ৮৬. বলুন : সপ্তাকাশ ও মহারশের মালিক কে? ৮৭. এখন তারা বলবে : আল্লাহ্। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? ৮৮. বলুন : তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? (২৩ সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত ৮৬-৮৮)

# ৫১৯. আল্লাহ নভোমগুল, ভূমগুল ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

ٱللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّهُوٰتِ وَالْاَرْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّا ﴾ ثُرَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَالكُرْشِيْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلاَ شَفِيْعٍ مَا اَغَلاَ تَتَنَكَّرُوْنَ (٣) يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْنِ ثُرَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْ إِكَانَ مِقْدَارُةٌ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (٩)

(٣٢ سُوْرَةُ السَّجْلَةِ : إِيَاتُهَا ٣٠-۵)

অর্থ : ৫. আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে নাং ৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৩২ সূরা সাজদাহ: আয়াত ৪-৫)

## ৫২০. নভোমগুল ও ভূমগুলে সব তাঁরই অনুগত

وَلَهُ مَنْ فِي السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَمُ كُلُّ لَهُ تَعْنِتُونَ (٢٦) وَهُوَ الَّذِي يَبْنَوُ الْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيْنُهُ وَهُوَ اَهُونُ عَلَيْهِ لَو لَهُ الْهَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ء وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ (٢٤) (٣٠ سُوْرَةَ الرَّوْرَ : أَيَاتُهَا ٢٦-٢٠)

অর্থ : ২৬. নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর অনুগত। ২৭. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অত:পর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩০ সূরা আর রূম : আয়াত ২৬-২৭)

## ৫২১. আল্লাহ নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদোভয়ের অন্তর্বতী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

الَّذِي عَلَقَ السَّهٰوٰ وَوَا الرَّحْنُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّا مَ ثُرَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ عِ ٱلرَّحْمٰى فَسْئَلْ بِهِ عَبِيْرًا (٥٩) وَإِذَا قِيلَ لَهُرُ الشَّوْنَ وَالْمَرُ نَفُورًا (٦٠) (٢٥ سُورَةَ ٱلفُرْتَانِ : اِيَاتُهَا ٥٩-٦٠)

অর্থ : ৫৯. তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদোভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। ৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সেজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৫৯-৬০)

### ৫২২. আল্লাহ নভোমওল ও ভূমওল ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

إِنَّ رَبَّكُرُ اللَّهُ الَّذِي عَلَقَ السَّاوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّا ﴾ ثُرَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مِن يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا لا وَّ الشَّبْسَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّا ﴾ ثُرَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مِن يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا لا وَ الشَّبْسَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اللَّهُ وَالْأَمُو لَا تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ (۵۳) اُدْعُوْا رَبَّكُرْ تَضَرَّعًا وَّمُفْيَةً وَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ (۵۵) (٤ سُوْرَةً الْاَعْرَافِ : إِيَاتُهَا ٥٣-٥٥)

অর্থ : ৫৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫. তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭ সূরা আল-আরাফ : আয়াত ৫৪-৫৫)

#### ৫২৩. আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয় গোপন নাই

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَىْءً فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ (۵) مُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُرْ فِى الْأَرْمَا ۚ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿ لاَ إِلَٰهَ اِللَّا مُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ (٦) (٣ سُوْرَةُ الْ عِمْرَانَ : اٰيَاتُهَا ٥-٦)

অর্থ : ৫. আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। ৬. তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই । তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ৫-৬)

#### ৫২৪. চাঁদের আলো তার নিজস্ব নয়

(١٦ اللهُ سَبْعَ سَهُوْتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَهَرَ فِيْهِي نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّهْسَ سِرَاجًا (١٦) (١٠ سُورَةً نُوْرَ : أَيَاتُهَا ١٥-١٦) هو : كور اللهُ سَبْعَ سَهُوْتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ القَّهَرَ فِيْهِي نُورًا وَجَعَلَ الشَّهْسَ سِرَاجًا (١٦) (١٠ سُورَةً نُوْرَ : أَيَاتُهَا ١٥-١٦) هو : علا : كور دام : ١٥ اللهُ سَبْعَ سَهُوْتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الشَّهْسَ سِرَاجًا (١٦) (١٠ سُورَةً نُوْرَ : أَيَاتُهَا ١٥-١٦) هو : على اللهُ سَبُوْتِ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الشَّهْسَ سِرَاجًا (١٦) (١١ سُورَةً نُوْرً : أَيَاتُهَا ١٥-١٦) هو : على اللهُ سَبُوْتِ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ القَّهَرَ فِيْوِي نُورًا وَجَعَلَ الشَّهْسَ سِرَاجًا (١٦) (١٦) وَجَعَلَ اللهُ سَبْعَ سَهُونِ إِللهُ سَبُعَ سَهُوْتِ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ القَّهَرَ فِيْوِي نُورًا وَجَعَلَ الشَّهْسَ سِرَاجًا (١٦) (١٦) وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

# ৫২৫. আবার দৃষ্টি ফেরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি?

الَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَاوٰتٍ طِبَاقًا طَمَا تَرِٰى فِي عَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَغُوّتٍ طَ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَٰى مِنْ فَطُوْر (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ (٣) (٢٠ سُوْرَةَ الْهُلْكِ: أَيَاتُهَا ٣-٣)

অর্থ : ৩. তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? ৪. অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৬৭ সূরা মূলক : আয়াত ৩-৪)

# ৫২৬. বলুন আল্লাহ ব্যতিত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানেনা

قُلْ لاَّ يَعْلَرُ مَنْ فِي السَّيٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴿ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ (٦٥) بَلِ ادَّرَكَ عِلْمُمُرْ فِي الْأَخِرَةِ نَفَ بَلْ هُرُ فِيْ شَكِّ مِّنْهَا نِنَ بَلْ هُرْ مِّنْهَا عَمُوْنَ (٢٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَغَرُوْ آءَ إِذَا كُنَّا تُرْبًا وَّاٰبَآ وُنَا لَهُ خُرَجُوْنَ (٢٤)

(٢٤ سُوْرَةً ٱلنَّهْلِ : أَيَاتُهَا ٢٥-٢٤)

অর্থ: ৬৫. বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; ৬৬. বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ। ৬৭. কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে? (২৭ সূরা আল নমল: আয়াত ৬৫-৬৭)

# ৫২৭. আল্লাহ মানুষকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْرٌ مَّبِيْنٌ (٣) (١٦ سُوْرَةً ٱلنَّحْلِ: أَيَاتُهَا ٣)

অর্থ : ৪. তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতথাকারী হয়ে গেছে। (১৬ সূরা আন্ নাহল : আয়াত ৪)

# ৫২৮. মানুষ কি দেখে না আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি

اَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْرٌ مَّبِيْنَ (٤٤) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ ط قَالَ مَنْ يَّحْيِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْرٌ . (٤٨) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ آَنْشَاهَا ٓ اَوْلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْرُ (٤٩) (٣٦ سُوْرَةً يُسَ: إِيَاتُهَا ٤٤-٤٩)

অর্থ : ৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতগুকারী। ৭৮. সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পঁচে গলে যাবে? ৭৯. বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(৩৬ সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৭৭-৭৯)

# ৫২৯. ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ عِ اِتَّخَذَتَ بَيْتًا م وَاِنَّ اَوْمَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٣١) إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ م وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ (٣٢)

(٢٩ سُوْرَةُ ٱلْعَنْكَبُوْتِ : إِيَاتُهَا ٣١-٣٢)

অর্থ : ৪১. যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। ৪২. তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৯ সুরা আনকাবৃত : আয়াত ৪১-৪২)

## ৫৩০. যারা এতিমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করেছে

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِرْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِرْ صَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا (٩) إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمُوَالَ الْيَتَهٰى ظُلْمًا إِنَّهَا يَاكُلُوْنَ فِي بُطُونِهِرْ نَارًا ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (١٠) (٣ سُوْرَةُ اَلنِّسَاءِ: أَيَاتُهَا ٩-١٠)

অর্থ : ৯. তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সম্ভান-সম্ভতি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। ১০. যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (৪ সূরা আন্ নিসা : আয়াত ৯-১০)

# ৫৩১. এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও

وَاتُوْا الْيَتَهٰى آمُوَالَهُرْ وَلاَ تَتَبَلَّ لُو ا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ م وَلاَ تَٱكُلُّوْا آمُوَالَهُرْ إِلَى آمُوَالِكُرْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُوْبًا كَبِيْرًا (٢) (٢ مُوْرَةُ النِّسَاءِ : آيَاتُهَا ٢)

অর্থ : ২. এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ।

(৪ সূরা আন নিসা : আয়াত ২)

#### ৫৩২, এক পিপীলিকার তবলীগ

حَتَّى إِذَّا اَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ لا قَالَتْ نَمْلَةً يَّآيَّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ج لاَيَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰ وَجُنُوْدُه لا وَهُرْ لاَ يَشْعُرُونَ (١٨) (٢٤ سُورةُ النَّمْلِ : اَيَاتُهَا ١٨)

অর্থ: ১৮. যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। (২৭ সূরা নামল : আয়াত ১৮)

#### ৫৩৩, তারা কি পাখীদের প্রতি লক্ষ্য করে না

اَوَلَرْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُرْ صَّفَّتٍ وَّيَقْبِضَ ﴿ مَا يُهْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَٰى ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ (١٩)

অর্থ : ১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথায় উপর উড়ন্ত পক্ষিকৃলের প্রতি- পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। অবশ্যই তিনি সর্ববিষয় দেখেন। (৬৭ সূরা মুলক : আয়াত ১৯)

# ৫৩৪. হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اَرِنِيَ كَيْفَ تُحْيِ الْهَوْتَى وَقَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ وَقَالَ بَلَى وَلَٰكِنْ لِّيَطْهَئِنَّ قَلْبِيْ وَقَالَ فَخُنْ اَرْبَعَةً وَإِنْ قَالَ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَاعْلَمْ اَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَاعْلَمْ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَاعْلَمْ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَاعْلَمْ اللهَ عَزِيْزٌ عَكِيْمٌ وَاعْلَمُ اللهُ عَزِيْرٌ عَلَيْمُ اللهَ عَزِيْرٌ عَلَيْمُ اللهَ عَزِيْرٌ وَعُلَمْ اللهَ عَزِيْرٌ عَلَيْمُ اللهَ اللهُ عَزِيْرٌ عَلَيْمُ اللهُ عَزِيْرٌ عَلَيْمُ اللهُ ال

অর্থ : ২৬০. আর স্বরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর নাং বলল, হা অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্য চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন। (২ সূরা আল বাক্বারা: আয়াত ২৬০)

#### ৫৩৫. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী

ٱلَرْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ (١) اَلَرْ يَجْعَلْ كَيْنَهُرْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَّارْسَلَ عَلَيْهِرْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِرْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٣) فَجَعَلَهُرْ كَعَصْفِ مَّاْكُولٍ (٥) (١٠٥ سُوْرَةُ الْفِيْلِ : أَيَاتُهَا ١-٥)

অর্থ : ১. আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিন্ধপ ব্যবহার করেছেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি ? ৩. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। (১০৫ সূরা ফীল: আয়াত ১-৫)

## ৫৩৬. তারা বলবে : তারা ছিল তিন জন তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর

سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُرْ كَلْبُهُرْ ج وَيَقُولُونَ خَهْسَةٌ سَادِسُهُرْ كَلْبُهُرْ رَجْبًا ؛ بِالْغَيْبِ ج وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُرْ كَلْبُهُرْ الَّبِّيَّ اَعْلَمُ بِعِنَّ تِهِرْمًا يَعْلَمُهُرْ اِلاَّ قَلِيْلٌ نَفْ فَلاَ تُهَارِفِيْهِرْ اِلاَّ مِرَّ اءً ظَاهِرًا م وَّلاَ تَسْتَفْتِ فِيْهِرْ مِّنْهُرْ اَحَنًا (٢٢)

(١٨ سُوْرَةُ ٱلْكَهْفِ : أَيَاتُهَا ٢٢)

অর্থ : ২২. তারা বলবে : তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে : তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আরও বলবে : তারা ছিল সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকেই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না।

(১৮ সূরা : কাহ্ফ, আয়াত : ২২)

# ৫৩৭. সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত দুধ খাওয়াবে

وَالْوَالِهِ اللهِ يَهُ يَوْنِعُنَ اَوْلاَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِيرٌ الرَّفَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ وَ لَالْمَوْلُودِ لَهُ بِوَلَنِهِ مِنْ الرَّفَاعَةَ وَعَلَى الْوَارِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ مَ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاسٍ مِنْهُ لَنْ اللهِ وَالْمَوْلُودُ لَّهُ بِولَنِ قَ وَعَلَى الْوَارِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ مَ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاسٍ مِنْهُ لَالْمُنَاعَةَ وَلَا مُكُودُ لَلهُ بِولَنِ اللهِ وَاعْلَمُولُ وَلَاللهُ وَاعْلَمُولُ وَلَا اللهُ وَاعْلَمُولُ اللهُ وَاعْلَمُولُ اللهُ وَاعْلَمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمَعُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَعُولُ اللّهُ وَاعْلَمُولُ اللهُ وَاعْلَمُولُ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُولُ وَلَا اللّهُ وَاعْلَمُولُ وَلَا اللّهُ وَاعْلُهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُولُ اللهُ وَاعْلَمُولُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلُمُ وَا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلُولُ اللّهُ وَاعْلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَالُولُولُولُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

অর্থ : ২৩৩. আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায় । আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী । কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না । আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না । আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই । তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারম্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যন্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই । আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত তাল করেই দেখেন। (২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াত ২৩৩)

#### ৫৩৮. আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে

قُلْ لاَّ اَقُولُ لَكُرْعِنْدِى ْ مَزَ الِّي اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولُ لَكُرْ اِنِّى ْ مَلَكَ ۚ إِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْمَى إِلَى َ وَاَنْدِرْ بِهِ النِّنِيْ يَخَافُونَ اَنْ يَّحْفَرُواۤ اِلٰى رَ بِّهِرْ لَيْسَ لَمُرْمِّنْ دُونِهِ وَلِيَّ وَلاَ شَغِيْعٌ لَّعَلَّمُرْ يَتَّقُونَ (۵) (٢ سُورَةَ اَلاَتْعَا : اَيَاتُهَا ٥٠-٥)

অর্থ : ৫০. আপনি বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাগার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো তথু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন : অন্ধ ও চক্ষুদ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? ৫১. আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না- যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। (৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ৫০-৫১)

## ৫৩৯. আরশ বহনকারী ফেরেশতা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে

النينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْلِ رَبِّمِرُ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلنَّذِينَ أَمَنُوا عِ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْبَةً وَعِلْمُ لَا يَعْرُونَ لِلنَّذِينَ النَّوْدَ وَالنَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِمِرْ عَلَابَ الْجَحِيْمِ (٤) رَبَّنَا وَآدَخِلْمُرْ جَنْسِ عَنْنِ التِّيْ وَعَنْ تَهُرُ وَمَنْ مَلَعَ مِنْ فَعِرْ وَالنَّيْ التِي عَنْ لِ التِّيْ التِي وَعَنْ تَهُرُ وَمَنْ مَلَعَ مِنْ الْعَرْدَ الْعَرْيُرُ الْحَكِيْمُ (٥) وَقِمِرُ السَّيِّاٰ سِوْ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰ سِيوَمُولُ النَّوْمِ وَالْعَلَى وَلَمِنَ الْعَرِيمُ الْحَكِيمُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ وَالْمَا عَلَى الْعَرْبُولُ الْحَكِيمُ وَالْمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُولِلْ اللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

অর্থ : ৭. যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সূপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবিকছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। ৮. হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সংকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্বয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (৪০ সূরা আল মুমিন: আয়াত ৭-৯)

## ৫৪০. ডানে বামে দু'জন ফেরেশতা সবকিছু লিপিবদ্ধ করছেন

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيْنِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّهَالِ قَعِيْنٌ (١٠) مَا يَلْفِقُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَكَيْدِ رَقِيْبٌ عَتِيْنٌ (١٨) وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْهَوْتِ بِالْحَقِّ لَا لَكَ مَا كُنْتَ مِنْدُ تَحِيْدُ (١٩) وَتُفِخَ فِى الصَّوْرِ لَا ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّهَهِيْدٌ (٢١) لَقَلْ كُنْتَ فِي ذَٰلِكَ مَا كُنْتُ مِنْ الْمَاكِنُ وَقَالَ قَرِيْنَدٌ مِنَ الْمَاكَنِي عَنْكَ غِطَّاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَرِيْدٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِيْنَدٌ مِنَ اللَّالَى عَنِيْدٌ (٢٣) (٥٠ سُورَةُ قَ : إِيَاتُهَا ١٠-٣٣)

অর্থ ঃ ১৭. স্বরণ রাখিও, দুই জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল লিপিবদ্ধ করে। ১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাই গ্রহণ করবার জন্য তার কাছে সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। ১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চয়ই আসবে, তা হতে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে এসেছ। ২০. শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এই শান্তির দিন। ২১. সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী। ২২. তুমি এ দিন সহদ্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সন্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য-তোমার দৃষ্টি প্রখর। ২৩. তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, 'এতো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত'। (৫০ সুরা ক্বাফ: আয়াত ১৭-২৩)

# ৫৪১. তাদের অন্তর আছে, চিন্তা করে না, চোখ আছে দেখে না- কান আছে শোনে না-

وَلَقَنْ ذَرَ أَنَا لِجَهَنَّرَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ: لَهُرْ تُلُوْبٌ لاَ يَغْقَهُوْنَ بِهَا : وَلَهُرْ آعْيُنَّ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا : وَلَهُرْ أَفَلَ وَلَهُرُ أَفَلُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ: لَهُرْ تُلُوْبٌ لاَ يَغْقَهُوْنَ بِهَا : وَلَهُرْ آعْدُ اللَّهُ الْأَيْسَانَ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا اللَّهُ الْعَلَيْلُونَ (١٤٩) (٤ سُوْرَةَ ٱلْأَعْرَانِ: أَيَاتُهَ ١٤٩)

অর্থ : ১৭৯. আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা চিন্তা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুম্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (৭ সূরা আল আরাফ : আয়াত ১৭৯)

#### ৫৪২. আল্লাহ জানেন যা অন্তর গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে

وَرَبَّكَ يَعْلَرُ مَا تَكِنَّ مُنُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٦٩) وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ لا لَهُ الْحَهْنُ فِي الْأُولَٰى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٧٠)

## (٢٨ سُوْرَةُ ٱلْقَصَصِ : أَيَاتُهَا ٢٩-٤)

অর্থ: ৬৯. তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। ৭০. তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(২৮ সূরা আল কাসাস : আয়াত ৬৯-৭০)

#### ৫৪৩. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে

أَنِى قُلُوبِهِرْ مُّرَفُ أَ ﴾ ارْتَابُو اَ أَ يَخَافُونَ أَنْ يُحِيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِرْ وَرَسُولُهُ ﴿ بَلُ أُولَئِكَ مُرُ الظَّلِمُونَ (٥٠) إِنَّهَا كَانَ قُولَ الْهُوْمِئِينَ وَأُولِئِكَ مُرُ الْهُولِيهِرْ مُرَفُلِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُرْ أَنْ يُقُولُوا سَهِعْنَا وَأُولِئِكَ مُرُ الْهُولِيكَ مُرُ اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُرْ أَنْ يُقُولُوا سَهِعْنَا وَأُولِئِكَ مُرُ الْهُولِيكَ مُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُرْ أَنْ يُقُولُوا سَهِعْنَا وَأُولِئِكَ مُرُ الْهُولِيكَ مُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُرْ أَنْ يُقُولُوا سَهِعْنَا وَأُولِئِكَ مُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُرْ أَنْ يُقُولُوا سَهِعْنَا وَأَولِئِكَ مُرُ الْهُولِيكَ مُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ (٥١) اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ (٥١) اللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَالْمُعْنَا وَأُولِيكُ مُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَالْمُعْنَا وَأُولِيكُونَ (٥١) اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلِيَاكُونَ (٥١) اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَالْمُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَالْمُولِيَا وَالْمُولِي اللَ

### ৫৪৫. শবে কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

إِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَانِ (١) وَمَا آدُرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَانِ (٢) لَيْلَةُ الْقَانِ خَيْرٌ مِّنَ اَلْفِ شَهْدٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَ بِهِرْج مِنْ كُلِّ اَمْرِ (٣)

(٩٤ سُوْرَةُ الْقَانِ : أَيَاتُهَا ١-٣)

অর্থ : ১. আমি একে নাথিল করেছি শবে-কদরে। ২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? ৩. শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নিদেশক্রমে।

(৯৭ সূরা কদর : আয়াত ১-৪)

# ৫৪২. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর

اَمَّىٰ هٰذَا الَّذِى يَرْزُقُكُر إِنَ اَمْسَكَ رِزْقَهُ عَبَلْ لَجُّوا فِي عُتُو وَلَّهُ وَالْإَبْصَارَ وَالْإَفْنِيَ اللَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِمْ آهْلَى اَمَّى يَهُمْ اَهُنَ يَهُمُ مَو اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

অর্থ : ২১. তিনি যদি রিথিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিথিক দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। ২২. যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? ২৩. বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৬৭ সূরা আল মুলক : আয়াত ২১-২৩)

# ৫৪৬. আল্লাহ মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন

أَفَرَءَيْتُرُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) ءَ أَنْتُر أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَأَ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٩٨) لَونَشَاءُ جَعَلْنُهُ أَجَاجًا فَلَوْ لاَ تَشْكُرُونَ (٤٠) أَفَرَعَتُ الْمُنْزِلُونَ (٩٨) لَونَشَاءُ جَعَلْنُهُ أَجَاجًا فَلَوْ لاَ تَشْكُرُونَ (٤٠) (٤٠) مَوْرَةُ الْوَاتِعَةِ : إِيَاتُهَا ٤٠-٢٨)

অর্থ : ৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কিঃ ৬৯. তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করিঃ ৭০. আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর নাঃ

(৫৬ সূরা ওয়াক্বেয়া : আয়াত ৬৮-৭০)

# ৫৪৭. আল্লাহ মউত ও হায়াত সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য

تَبْرَكَ الَّذِيْ بِيَدِةِ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهِ (١) الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَى عَمَلاً ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْغَغُورُ (٢)

(١- سُوْرَةُ الْمُلْكِ : أَيَاتُهَا ١-٢)

অর্থ: ১. পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।

(৬৭ সূরা আল মুলক : আয়াত ১-২)

## ৫৪৮. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে

(৯৪ সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত ৫-৮)

## ৫৪৯. সেদিন বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না

وَلاَ يَسْنَلُ حَمِيْرٌ حَمِيْمًا (١٠) يَّبَصَّرُوْنَهُرْ - يَوَدُّ الْهُجْرِمُّ لَو يَغْتَارِى ْ مِنْ عَنَ ابِ يَوْمِنِنِ ، بِبَنِيْدِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْدِ (١٢) وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُنُولِدِ (١٣) وَمَنْ نِي الْاَرْمَٰ وَجَمِيْعًا لا ثُرَّ يُنْجِيْدِ (١٣) كَلَّ - إِنَّهَا لَظَى (١٥)

(٧٠ سُوْرَةُ الْهَعَارِجِ : أَيَاتُهَا ١٠-١٥)

অর্থ : ১০. (সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। ১১. যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্গার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চায় তার সন্তান-সন্ততিকে, ১২. তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, ১৩. তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত ১৪. এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। ১৫. কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি।

(৭০ সূরা আল মাআরিজ : আয়াত ১০-১৫)

# ৫৫০. সেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না

يَوْ)َ لاَيُغْنِي مَوْلِّى عَنْ مَّوْلًى شَيْنًا وَّلاَ هُرْ يُنْصَرُونَ (٣١) إِلاَّ مَنْ رَّحِرَ اللهُ ط إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْرُ (٣٢) إِنَّ شَجَرَتَ الزَّتُوْ (٣٣) طَعَامُ الْاَثِيْرِ (٣٣) (٣٣) (٣٣) إِنَّ شَجَرَتَ الزَّتُو (٣٣) طَعَامُ الاَيْرِيْرِ (٣٣) (٣٣) (٣٣ سُورَةُ النَّعَانِ : إِيَاتُهَا ٢٣-٣٣)

অর্থ : ৪১. যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। ৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ ৪৪. পাপীর খাদ্য হবে। (৪৪ সূরা আদ দোখান : আয়াত ৪১-৪৪)

# ৫৫১. হে মুমিনগণ তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না

أَنَحُكُرَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ طَوَمَنْ أَحْسَى مِنَ اللهِ حَكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (٥٠) يَآيَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَتَنْخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَى أُولِيَاءَ، بَعْضُهُرْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ طَوَمَنْ يَّتَوَ لَّهُرْمِّنْكُرْ فَإِنَّهُ مِنْهُرْ طِإِنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِيِينَ (٥١)

(٥ سُوْرَةً ٱلْبَائِنَةِ: أَيَاتُهَا ٥٠-٥١)

অর্থ : ৫০. তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে ? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? ৫১. হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদীও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

(৫ সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৫০-৫১)

#### ৫৫২. পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে

يَّا يُّهَا الَّذِيثَ أَمَنُوا ادْعُلُوا فِي السِّلْمِ كَالَّةُ م وَّلَا تَتَبِعُوا عَطُوسِ الشَّيْطِي ط إِنَّهُ لَكُم عَنَ وَّ تَبِيثُ (٢٠٨)

(٣ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهَا ٢٠٨)

অর্থ ঃ ২০৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানকে অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (২ সুরা আল-বান্থারা: আয়াত ২০৮)

#### ৫৫৩. আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন

نَمَنْ يَّرِدِ اللَّهُ أَن يَّهْرِيَهُ يَشْرَحُ مَنْرَةٌ لِلْإِشْلاَ إِعِ وَمَنْ يَبْرِدُ أَنْ يَّضِلَّهُ يَجْعَلْ مَنْرَةً ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَطُعَّنُ فِي السَّمَاءِ م كَنْ لِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الْذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥) وَعٰلَ ا صِرَاءُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْهًا م قَنْ فَصَّلْنَا الْأَيْسِ لِقَوْ إِيَّنَّكُرُونَ (١٢٦)

(٢ سُوْرَةً أَلْإِنْعَامٍ : أَيَاتُهَا ١٢٥–١٢٦)

অর্থ : ১২৫. অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ-অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন- যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। ১২৬. আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ পুজ্খানুপুজ্খ বর্ণনা করেছি। (৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ১২৫-১২৬)

#### ৫৫৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম

هُوِنَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ مُوَلا وَالْمَلْنِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْرِ قَائِمًا بِالْقِشَاءِ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ مُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْرُ (١٨) إِنَّ الرِّيْنَ عِنْ اللهِ الْإِسْلاَمُ تَ وَمَا اَعْتَلَفَ النِّنِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلاَّ مِنَ ابْعُلِمَا جَاءَهُرُ الْعِلْرُ بَغَيًا بَيْنَهُرُهُ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِأَيْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعَ الْحِسَابِ (١٩) (٣ سُوْرَةُ الْ عِبْرَانَ : إِيَّانِهَا ١٥-١٩)

অর্থ : ১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১৯. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিও হয়েছে, তথুমাত্র পরম্পর বিছেষবশতঃ যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কৃফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব প্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। (৩ সূরা আল ইমরান: আয়াত ১৮-১৯)

#### ৫৫৫. হে নবী! আপনি বধিরকে আহবান শোনাতে পারবেন না

فَإِنَّكَ لاَ تُشْعُ الْمَوْتَى وَلاَتُشْعُ الصَّرُّ النَّعَاءَ إِذَا وَلُّوْا شُرْبِرِيْنَ (۵۳) وَمَّا أَثْتَ بِهٰدِ الْعُثْيِ عَنْ ضَلْلَتِهِرْ ﴿ إِنْ تُشْعُ إِلاَّ مَنْ يَوْنِي بِأَ يُتِنَا فَهُرْ مُّسْلِبُوْنَ (۵۳) (۳۰ مَوْرَةَ ٱلرُّوْءِ : أَيَاتُهَا ۵۳-۵۳)

অর্থ : ৫২. অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। ৫৩. আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান। (৩০ সূরা আর রূম : আয়াত ৫২-৫৩.

#### ৫৫৬. তুমি বধিরদের কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক বৃদ্ধি না থাকে?

وَمِنْهُرْ شَّى يَّشْتَبِعُوْنَ إِلَيْكَ ۚ أَفَانْسَ تُشْبِعُ الصَّرَّ وَلَوْكَانُوْا لاَيَغْقِلُوْنَ (٣٣) وَمِنْهُرْ شَّى يَّنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَانْسَ تَهْدِى الْعُهَى وَلَوْ كَانُوْا لاَيْبُصِرُوْنَ (٣٣) إِنَّ اللَّهَ لاَيَظْلِرُ النَّاسَ شَيْئًا وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْقُسَهُرْ يَظْلِهُوْنَ (٣٣)

(١٠ سُوْرَةُ يُوْنُسَ : إِيَاتُهَا ٣٢-٣٣)

অর্থ : ৪২. তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমার প্রতি; তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে। ৪৩. আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। ৪৪. আল্লাহ জুলুম করেন না মানুষের উপর বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে।

(১০ সূরা : ইউনুস, আয়াত : ৪২-৪৪)

# ৫৫৭. মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারী

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَّامُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللّهَ وَرَسُولَةَ لَا أُولَٰئِكَ سَيَرْحَهُمَ اللّهَ لَا إِنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْرٌ (١٠) (٩ سُوْرَةَ اَلتَّوْبَةِ: أَيَاتُهَا ١٠)

অর্থ ঃ ৭১. আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারী। তারা নেক কাজের আদেশ করে এবং অসং কাজের নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে। এই সমস্ত লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন ও নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা।

(সূরা আত-তওবাহ : আয়াত ৭১)

# ৫৫৮. অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না

وكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُرْ تُتَلَى عَلَيْكُر أَيْسُ اللهِ وَفِيكُر رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِرْ بِاللهِ فَقَنْ مَنِى َ إِلَى مِرَاطٍ مُّسْتَقِيْرِ (١٠١) يَأَيُّمَا النَّدِينَ أَمْنُوا النَّهُ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَ ۚ إِلاَّ وَأَنْتُرْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) (٣ سُورَةُ ال عِبْرَانَ : اَيَاتُهَا ١٠١-١٠٢)

আর্থ : ১০১. আর তোমরা কেমন করে কুফরি করতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসুল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। ১০২. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্বরণ করো না। (৩ সূরা আল ইমরান: আয়াত ১০১-১০২)

## ৫৫৯. বলে দিন 'রূহ' আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত

قُلْ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴿ فَرَ بَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْلَى سَبِيْلاً (٨٣) وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ ﴿ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيْتُمْ مِّنَ لَوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ﴿ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً (٨٥) (١٤ سُوْرَةَ بَنِيْ إِشَرَائِلَ : أَيَاتُهَا ٨٣-٨٥)

অর্থ : ৮৪. বলুন : প্রত্যেকই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। ৮৫. তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (১৭ সূরা : বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৮৪-৮৫)

#### ৫৬০. পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়

كُلُّ نَفْسٍ ذَاَّنِقَةُ الْمَوْسِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ ٱجُوْرَكُمْ يَوْاَ الْقِيْمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ ط وَمَا الْحَيْوَةُ النَّانِيَّ اللَّا لَيَّا مَتَاعُ الْفُرُوْرِ (١٨٥) (٣ سُوْرَةَ ال عِمْرَانَ : إِيَاتُهَا ١٨٥)

অর্থ : ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৮৫)

#### ৫৬১. যে পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহানাম

وَأَثَرَ الْحَيٰوةَ النَّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيْرَ هِيَ الْهَأُوٰي (٣٩) وَأَمَّا مَنْ غَانَ مَقَا ٓ أَرَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي (٣٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْهَاْوٰي (٣١) (٤٩ سُوْرَةَ النَّزِعْسِ: أِيَاتُهَا ٣٨-٣١)

অর্থ : ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, ৩৯. তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ৪০. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ৪১. তার ঠিকানা হবে জান্নাত। ৭৯ সূরা আন্ (নাযিআত : আয়াত ৩৮-৪১)

#### ৫৬২. পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়

وَمَا الْحَيٰوةُ النَّنْيَآ اِلاَّ لَعِبُّ وَّ لَهَوَّ ۚ وَلَكَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُوْنَ ۚ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ (٣٢) قَنْ نَعْلَرُ اِلنَّهَ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُرْ لاَ يُكَنِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِأَيْتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ (٣٣) (٣ سُوْرَةُ ٱلْأَنْعَامِ : أَيَاتُهَا ٣٣-٣٣)

অর্থ : ৩২. পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ নাঃ ৩৩. আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (৬ সূরা আল-আনআম : আয়াত ৩২-৩৩)

#### ৫৬৩. এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছু নয়

وَمَا مٰنِةِ الْحَيٰوةُ النَّنْيَّآ اِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبُّ ﴿ وَإِنَّ النَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۖ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٦٣) فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفَلْكِ دَعُوّا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ النِّيْنَ جَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّإِذَاهُمْ يُشُرِكُوْنَ (٦٥) (٢٩ سُوْرَةَ ٱلْعَنْكَبُوْسِ : أِيَاتُهَا ٦٣-٦٥)

অর্থ: ৬৪. এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছু নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত ৬৫. তারা জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে।

#### ৫৬৪ আল্লাহ তায়ালা এদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন

ذلكَ بِٱنَّهُرُ اسْتَحَبُّوا الْحَيُوةَ النَّانَيَا عَلَى الْأَحِرَةِ لا وَأَنَّ اللَّهَ لاَيَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ (١٠٤) أُولَئِكَ النِّهُ عَلَى قُلُوبِهِرْ وَاَبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِرُ وَاَبْعَالِهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِرُ وَاَبْعَالِهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِرُ وَالْخَارِهِرُ وَالْمُورَةِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِرُ وَابْعَالُونَ (١٠٩) لاَجَرَا النَّهُ عَلَى الْأَخِرَةِ هُرُ الْخُسِرُونَ (١٠٩)

(١٦ سُوْرَةُ ٱلنَّحْلِ : أَيَاتُهَا ١٠٤-١٠٩)

অর্থ : ১০৭. এটা এ জন্য যে তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। ১০৮. এরাই তারা, আল্লাহ তাআলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কাণ্ডজ্ঞানহীন । ১০৯. বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১৬ সূরা : নাহল, আয়াত : ১০৭-১০৯)

# ৫৬৫. আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দিবেন

لِيُنْفِقَ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُرِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِلَّا أَتُهُ الله ﴿ لاَيُكَلِّفُ الله ﴿ لاَيُكَلِّفُ الله ﴿ لاَيُكَلِّفُ الله ﴿ لاَيُكَلِّفُ الله ﴿ لاَيُكِلِّفُ الله ﴿ لاَيُكُلِّفُ اللّهِ ﴿ لاَيُكُلِّفُ اللّهُ ﴿ لاَيْكُوا ﴿ (٩) ﴿ وَمَنْ قُرْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِلَّا أَنّهُ اللّهُ ﴿ لاَيْكُلِّفُ اللّهُ ﴿ لاَيْكُولُ اللّهُ ﴿ لاَيْكُوا لَا لَهُ اللّهُ ﴿ لَا يَاتُهَا ﴾)

অর্থ : ৭. বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিষিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেনে, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছে তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন। (৬৫ সূরা আত তালাক : আয়াত ৭)

#### ৫৬৬. আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যস্ত তাদেরকে অবকাশ দেন

وَلَوْ يُوْ اَخِلُ اللّٰهُ النَّاسَ بِهَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يَّوْخِرُهُرْ إِلَى اَجَلٍ مَّسَمَّى جَ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُرْ فَانَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِةٍ بَصِيْرًا (٣٥)

(٣٥ سُوْرَةً فَاطرٍ: أَيَاتُهَا ٣٥)

অর্থ: ৪৫. যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্তো তার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

(৩৫ সূরা আল ফাতির : আয়াত ৪৫)

## ৫৬৭. স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে

اَللّٰهُ الَّذِي َ خَلَقَكُر ثُرَّ رَزَقَكُر ثُرَّ يُحِيْنُكُر ثُرَّ يُحْيِيْكُر طَلْ مِنْ شُرَكَا لِكُر مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُرْ مِّنْ شَيْءٍ طَسَبَاتُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٠) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُرْ بَعْضَ الَّذِي عَبِلُوْا لَعَلَّهُرْ يَرْجِعُونَ (٣١)

(٣٠ سُوْرَةُ ٱلرُّوْرِ : أَيَاتُهَا ٣٠-٣١)

অর্থ : ৪০. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র ও মহান। ৪১. স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৩০ সূরা আর রূম : আয়াত ৪০-৪১)

# ৫৬৮. বলতো কে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করেছেন

أَمَّى جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَ آنَهٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا مَ اَللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّ

(٢4 سُوْرَةُ ٱلنَّمْلِ: أَيَاتُهَا ٢١-٦٣)

অর্থ: ৬১. বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কিং বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। ৬২. বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কিং তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। ৬৩. বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেনং অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কিং তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধেষ্য (২৭ সূরা আল নমল: আয়াত ৬১-৬৩)

#### ৫৬৯. তোমরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে

ٱتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ أَيَةً تَعْبَثُوْنَ (١٢٨) وَتَتَّخِنُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُرْ تَخْلُدُوْنَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُرْ بَطَشْتُرْ مَطَّشْتُرْ مَطَّشْتُرْ مَطَّشْتُرْ مَا اللهَ وَاطِيْعُوْنِ (١٣١) (٢٦ سُوْرَةً اَلفَّعَرَاء : أِيَاتُهَا ١٢٨-١٣١)

অর্থ : ১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ? ১২৯. এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? ১৩০. যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। ১৩১. অতএব, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (২৬ সূরা আশ শোআরা : আয়াত ১২৮-১৩১)

# ৫৭০.আল্লাহ বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করলে

قُلَ كَرْ لَبِثْتُرْ فِي الْأَرْضِ عَنَدَ سِنِيْنَ (١١٢) قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْ إِ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ (١١٣) قُلَ إِنْ لَّبِثْتُرْ إِلَا قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُرْ كُنْتُرْ تَعْنَى يَوْمٍ فَسْئِلِ الْعَادِّيْنَ (١١٣) قُلَ أَنْكُرْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ عَلَا إِلاَّ هُوَ عَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرْسُ (١١٦) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّهُا خَلَقْنُكُرْ عَبَقًا وَّأَنَّكُرْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ عَلَا إِلَّهُ وَعَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرْسُ (١١٦) اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَ الْمُومِنُونَ : أَيَاتُهَا ١١٢-١١١)

অর্থ: ১১২. আল্লাহ্ বলবেন: তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? ১১৩. তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। ১১৪. আল্লাহ্ বলবেন: তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? ১১৫. তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? ১১৬. অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন: আয়াত ১১২-১১৬)

# ৫৭১. তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰنَا عَنْبُ فُرَاتٌ وَهٰنَا مِلْحٌ أَجَاجٌ عَ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَغًا وَّحِجْرًا مَّحَجُورًا (٥٣) وَهُوَ الَّذِي غَلَقَ مِنَ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ رَبُّكَ قَرِيْرًا (٥٣) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ الْهَا عَمَالَ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيْرًا (٥٤) (٢٥ سُورَةً ٱلفُوْقَانِ : أَيَاتُهَا ٣٥-٥٥)

অর্থ: ৫৩. তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিশ্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। ৫৪. তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। ৫৫. তারা এবাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাকের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী।

(২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৫৩-৫৫)

# ৫৭২. তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই

إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا ۚ أَتِنَا مِنْ لَّكُنْكَ رَحْمَةً وَّمَيِّيْ لَنَا مِنْ آمْرِنَا رَشَّا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَى اذَانِهِرْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَنَدًا (١١) ثُرِّ بَعَثْنَهُرْ لِنَعْلَرَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْمَٰى لِهَا لَبِثُوْا أَمَنًا (١٢)

(١٨ سُوْرَةُ ٱلْكَهْفِ : أَيَاتُهَا ١٠-١٣)

অর্থ: ১০. যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোয়া করে হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। ১১. তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। ১২. অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।

(১৮ সূরা : কাহ্ফ, আয়াত : ১০-১২)

#### ৫৭৩. এমন কে আছে আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوْ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْرٌ (٢٣٣) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهٌ آَضْعَافًا كَثِيْرَةً ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُونُ مِ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ (٢٣٥) (٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : إِيَاتُهَا ٢٣٥-٢٣٥)

অর্থ: ২৪৪. আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন! ২৪৫. এমন কে আছে যে আল্লাহকে করজ দেবে উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

(২ সূরা আল বাঝাুুুরা : আয়াত ২৪৪-২৪৫)

### ৫৭৪. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ (٢) إِلَّا الَّذِيثَ أُمُّنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

(١٠٣ سُوْرَةُ الْعَصْرِ : أَيَاتُهَا ١-٣)

অর্থ : ১. কসম যুগের, ২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ৩. কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরম্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের । (১০৩ সূরা আসর : আয়াত ১-৩)

# Kafer

### ৫৭৫. আজ আমি কেবল ফেরাউনের মৃতদেহকে রক্ষা করব

غَالْيَوْ اَ نُنَجِّيْكَ بِبَلَ نِكَ لِتَكُوْنَ لِمَى ۚ خَلْفَكَ أَيَةً ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّى َ النَّاسِ عَى أَيْتِنَا لَغْفِلُونَ (١٠) (١٠ سُوْرَةً يُوْنَسَ : أَيَاتُهَا ١٠) अर्थ : ৯২. অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার (ফেরাউনের) দেহকে যাতে তোমার পশাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে । আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না । (১০ সূরা ইউনুস : আয়াত ৯২)

### ৫৭৬. ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি?

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّهٰوٰ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِنْ كُنْتُر مُّوْقِنِيْنَ (٢٣)

(٢٦ سُوْرَةُ ٱلشُّعَرَاء : أَيَاتُهَا ٢٣-٢٣)

অর্থ : ২৩. ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কিঃ ২৪. মূসা বলল, তিনি নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৬ সূরা আশ শোআরা : আয়াত ২৩-২৪)

## ৫৭৭. ফেরাউন যখন ডুবতে আরম্ভ করল তখন বলল, এবার আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করে নিচ্ছি

وَجُوزْنَا بِبَنِيْ إِشْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ بَغْيًا وَعَنْوًا ﴿ مَتَّى إِذَاۤ آَدْرَكُهُ الْغَرَقُ ٧ قَالَ أَمَنْتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَا الللللّ

অর্থ : ৯০. আর বনী ইসরাইলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার আমি বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসলাইলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত। ৯১. এখন একথা বলছ। অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে! এবং পথদ্রষ্টদেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলে।

(১০ সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯০-৯১)

#### ৫৭৮. শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত

إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِرُ الشَّيْطَٰنُ فَاتَسْهُرُ ذِكْرَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَٰئِ وَأَلِّ إِنَّ عِزْبَ الشَّيْطَٰئِ مَرَّ الشَّيْطَٰئِ هُرُ النَّهِ عِزْبَ الشَّيْطَ وَاللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ النَّهِ عَزْبَ اللَّهُ وَرَسُولَةٌ أُولَٰئِكَ فِي الْإَذَ لِيْنَ (٢٠) (٥٨ سُوْرَةُ ٱلبُّحَادَلَةِ : أَيَاتُهَا ١٥-٢٠)

অর্থ : ১৯. শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্র শ্বরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। ২০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।

(৫৮ সূরা আল মুজাদালাহ : আয়াত ১৯-২০)

#### ৫৭৯. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্র

وَإِنَّهُ لَعِلْرٌ لِّلِسَّاعَةِ فَلاَ تَهْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ مَهٰنَا صِرَافًا مُّسْتَقِيْرٌ (١٦) وَلاَ يَصُنَّنَكُرُ الشَّيْطَى عَ إِنَّهَ لَكُرْ عَنَّ مُّبَيْنَ (٦٢)
(٣٣ سُورَةَ الزُّعْرُفِ : أَيَاتُهَا ٢١-٢٦)

অর্থ : ৬১. সুতরাং তা হল কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। ৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র।

(৪৩ স্রা যুখরুফ : আয়াত ৬১-৬২

#### ৫৮০. শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর

يَّايَّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْنَ اللهِ مَقَّ فَلاَ تَغُرُّ لَكُرُ الْحَيُوةُ النَّنْيَا مِن وَلايَغُرَّلْكُرْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ (۵) إِنَّ الشَّيْطَى لَكُرْ عَنُوَّ فَاتَّخِنُوْهُ عَنُوَّا لَـ إِنَّهَا يَنْعُوْا جِزْبَهُ لِيكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَٰبِ السَّعِيْرِ (٦) اَلْنِيْنِ كَفَرُوْا لَهُرْ عَنَابَ شَكِيْنَ لَ وَالْنِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ لَهُرْ مَّفْفِرَةً وَّاجُرُّ كَبِيْرٌ (٤) (٣٥ سُوْرَةَ فَاطِرِ: أَيَاتُهَا ٥-٤)

অর্থ : ৫. হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সূতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। ৬. শয়তান তোমাদের শক্র; অতএব তাকে শক্ররপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। ৭. যারা কুফর করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৩৫ সূরা আল ফাতির: আয়াত ৫-৭)

#### ৫৮১. বলুন আমার পরওয়ারদেগার পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক

ٱولَّنِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِهَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلْهًا (٥٥) عَلِدِيْنَ فِيْهَا هَ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (٢٦) قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُرْرَ بِّىْ لَوْ لَادُعَا وَكُرْجَ فَقَلْ كَنَّابْتُرْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا (٤٤) (٢٥ سُوْرَةَ ٱلفُرْفَانِ : أيَاتُهَا ٥٥-٤٤)

অর্থ : ৭৫. তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে জানাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। ৭৬. তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই উত্তম! ৭৭. বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিধ্যা বলেছ। অতএব সত্ত্ব নেমে আসবে অনিবার্য শান্তি। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৭৫-৭৭)

#### ৫৮২. শয়তান বলবে, আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَبَّا قُضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْنَكُرُ وَعِنَ الْحَقِّ وَوَعْنَ تَكُرُ فَا عَلَقْتُكُرْ ، وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُرْ بِيَ سُلْطَى إِلَّا أَنْ مَعَوْتُكُرْ فَا الشَّيْطِيُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُرْ مِنَ اللَّهِ وَعَنْ تَكُونُونِ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّ الشَّلِيثِي لَمُرْعِنَّ ، إِنِّي كَفَوْتُ بِمَا أَنْ لِيهُ وَعِنْ فَكُرُ وَمَا آنَتُهُ وَالْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْأَلِيثِي لَمُرْعَلِي اللَّهُ وَلَوْمُوا آنَعُسَكُرْ ، مَا آنَا بِهُ صُوعِكُرْ وَمَا آنَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ قَبْلُ ، إِنَّ اللَّهُ وَعَلَى اللَّ الظُّلِيثِينَ لَمُرْعَلَابً أَلِيثُرُ (٢٢) (١٣ سُورَةً إِلْهُولِدَ : إِنَّانُهَا ٢٢)

অর্থ : ২২. যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। (১৪ সুরা : ইব্রাহীম, আয়াত : ২২)

www.quranerbishoy.com Page: 185

#### ৫৮৩. শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না

ياً يَّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِنَّا فِي الْأَرْضِ مَلْلاً طَيِّبًا ، وَّلاَتَتَبِعُوْا خُطُوٰ الشَّيْطِيء إِنَّهُ لَكُرْعَكُوَّ مُّدِينٌ (١٦٨) إِنَّهَا يَامُرُكُرْ بِالسُّوَّءِ وَالْفَحْشَآءِ وَ أَنْ تَتُوْلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩) (٢ مُوْرَة الْبَغَرَة : أَيَانَهَا ١٦٨-١٦٩)

অর্থ : ১৬৮. হে মানবমণ্ডলী পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদান্ত অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শব্দ । ১৬৯. সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয়ে মিধ্যারোপ কর যা তোমরা জান না।

(২ সূরা আল বার্বারা : আয়াত ১৬৮-১৬৯)

### ৫৮৪. শয়তান তোমাদের অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে

অর্থ : ২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচ্র্যময় সুবিজ্ঞ। ২৮৯. তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। ২৭০. তোমরা যে খয়রাত বা সদ্বায় কর অথবা কোন মানত কর, আল্লাহ নিক্ষাই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। ২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্য দান-খয়রাত কর তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রন্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তোআলা তোমাদের থেকে গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২ সূরা আল বাক্লারা: আয়াত ২৬৮-২৭১)

### ৫৮৫. তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে তথু নারীর আরাধনা করে এবং অবাধ্য শয়তানের পূজা করে

َ قَالَ لَا تَتْخِنَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّقْرُوْمًا (١١٨) (٣ (٣ إِنْ يَّنْعُونَ مِنْ دُوْنِهٖ إِلَّآ إِنْفَاعٍ وَإِنْ يَنْعُونَ إِلاَّ شَيْطُنًا مِّرِيْدًا (١١٤) لَّعَنَهُ اللّٰهُم (٣ سُوْرَةَ اَلنِّسَآءِ: أَيَاتُهَا ١١٠–١١٨)

অর্থ: ১১৭. তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে ওধু নারীর আরাধনা করে এবং ওধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে ১১৮. যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব।

(৪ সূরা আন্ নিসা : আয়াত ১১৭-১১৮)

#### ৫৮৬. ইবলিস বলল : আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ

وَلَقَلْ عَلَقَانُكُر ثُرَّ مَوْرَانُكُر ثُكُر قُلْنَا لِلْمَلَّئِكَةِ الْجُلُوا لِأَدَاقَ فَسَجَلُوا إِلاَّ إِبْلِيْسَ مَلَرْيكَيْ مِّى السَّجِرِينَ (١١) قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلاَ وَعَلَقْتَنِي مِنْ قَارٍ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَارٍ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالٍ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالٍ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالَ فَاهْرِهُ مِنْ لَكَ أَنْ تَنَكَبَّرَ فِيهَا فَاعْرُحُ لَكَ أَنْ تَنَكَبَّرَ فِيهَا فَاعْرُحُ إِنَّا عَنْ الْمُنْظَرِينَ (١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْرُ يُبْعَثُونَ (١٣) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَ أَغُونَ لَكَ أَنْ أَمُر مِرَاطَكَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٦) ثَلَ أَنْظِرْنِي آلِلْ يَوْرُ يُبْعَثُونَ (١٣) قَالَ إِنَّكَ مِن الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَ آغُويْتَنِي لَا تُعَلِّي الْمُنْظَرِينَ لَا تُعَلِيقِم وَمِنْ عَلْفِهِم وَعَيْ أَيْمَا نِهِم وَعَيْ شَمَا لِلِهِم وَلَا تَجِلُ أَكْوَهُم شُكُونَ (١٤) قَالَ اعْرَتُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِم وَعَيْ شَمَا لِلْهِم وَلَا تَجِلُ أَكْثَوهُم شُكُونَ (١٤) قَالَ اعْرَقُ وَمِنْ عَلْفِهم وَعَيْ شَمَا لِلْهِم وَلَا تَجِلُ أَكُونُ الْمُنْ إِنْ مَعْلُولُونَ أَعْلَى الْمُؤْلِقِيلُ وَلِيسُ وَاللّه مَنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ الْمَالَقُونُ الْعَلَالُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونُ وَعَلَى الللهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُولِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الللّه الم

অর্থ : ১১. আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি- আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১২. আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যথন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করলঃ সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আন্তন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। ১৩. বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। ১৪. সে বলল : আমাকে কেরামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। ১৫. আল্লাহ্ বললেন : তোকে সময় দেয়া হল। ১৬. সে বলল : আপনি আমাকে যেমন উদ্প্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। ১৭. এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। ১৮. আল্লাহ্ বললেন : বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (৭ সূরা আরাফ : আয়াত ১১-১৮)

#### ৫৮৭. ইবলীস বলল আমি এমন নই যে একজন মানবকে সেজদা করবো যাকে মাটি দারা সৃষ্টি করা হয়েছে

فَسَجَنَ الْكَلْكِكُةُ كُلَّهُرُ اَجْهُعُونَ (٣) إِلَّ إِبْلِيْسَ لَ إِسْكَبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَغِونِيَ (٣) قَالَ بَالْكُونِيَ الْكَالِيْسَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجَنَ لِمَا عَلَقْتَ فَي الْكَالِيْسَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجَنَ لِمَا فَالْفَافِرَ (٤٦) قَالَ فَاعْرُحُ مِنْهَا فَالْفَافِرِيَ إِلَيْ عَلَيْتَ مِنْ طِيْوِ (٢٦) قَالَ فَاعْرُحُ مِنْهَا فَالْفَافِرَ (٤٨) وَالْكُونِيَ مِنْ قَالِ وَعَلَقْتَنَيْ مِنْ قَارٍ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالِ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالَ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالُ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالَ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالُ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالُ فَاعْرُحُ مِنْهَا فَالْفَافِرَ (٤٨) وَالْكُونِيَ وَمِنْ الْكَالِيْنَ (٤٨) قَالَ الْكَافِي وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيْنِي الْكُونِيِّ وَعَلَقْتَنَى مِنْ قَالِ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيْنَ الْمَالِيْنَ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْ وَالْمَالِيْنَ الْمَالِيْنَ الْمَالِيْنَ وَالْمَالِيْنَ الْمَالِيْنَ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمُلْفِي وَلَا الْمِلْفِي وَلَا الْمِلْفِي وَلَّالَ الْمُلْكُونَ مِنْ الْمُلْفِي وَلَا مُعْلَقِي وَلَيْنَ مِنْ قَالَ الْمُلْكُونَ مِنْ الْمُلْكُونِ وَالْمُولِيْنَ الْمُلْكُونِ وَالْمُولِيْنَ الْمُلْكُونَ وَلَالْمُولِيْنَ الْمُلْكُونَ وَلَالَ الْمُلْكُونَ وَلَا مُعْلِيْنَ الْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونَ وَلَالُونِي مِنْ الْمُلْكُونَ وَلَالَ الْمُلْكُونِ وَلَا الْمُلْكُونِ وَلَالْكُونِ وَلَالْمُلْكُونَ وَلَالُونَ وَلَالْمُلْكُونَ وَلَا لَالْمُلْكُونَ وَلَالْكُونِ وَلَالْمُولِيْلُونَ وَلَالْمُلْكُونَ وَلَالْمُلْكُونَ وَلَالُونِ وَلَالُونَ وَلَالُونَ وَلَالْكُونِ وَلَا لَكُونَا وَلَالْكُونَ وَلَالُونَ وَلَالِكُونِ وَلَالُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالِمُلْكُونَا وَلَالُونَ وَلَالْكُونِ وَلَالُكُونِ وَلَالْكُونَ وَلَالُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالُونَ وَلَالُونَ وَلَالُونَ وَلَالُولِيْلُولُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالُونَ وَلَالْمُولِيْلُولُونَ وَلَ وَلَمُونُولُونَا مِنْ الْمُلْكِلُولُونَا وَلَالِمُ وَلَمُولِي وَلَّالِمُ وَلَالِمُولِيُولِي وَلِي وَلِمُولِي وَلَالْمُولِي وَلِمُولِي وَلِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلَالِمُ وَلَالْمُولِي وَلِيْلُولُونُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَالْمُولِي وَلِي وَلِي وَلِيْ

(৩৮ সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৩-৭৮)

#### ৫৮৮. আল্লাহ্ ইবলীসকে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিলেন

قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْنِيْ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (49) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْمَعْلُومِ (١٨)

(٨٨ سُوْرَةُ صَ : أَيَاتُهَا ٤٩-(٨)

অর্থ : ৭৯. সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। ৮০. আল্লাহ্ বললেন : তোকে অবকাশ দেয়া হল, ৮১. সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৩৮ সূরা ছায়োদ : আয়াত ৭৯-৮১)

#### ৫৮৯. ইবলিস বলল "আমিও আদম সস্তানদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব"

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغُوِيَنَّهُرْ أَجْمَعِيْنَ (٨٣) إِلاَّعِبَادَكَ مِنْهُرُ الْهُخْلَصِيْنَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقَّ : وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٣) لَاَمْلَنَيَّ جَهَنَّرَ مِنْكَ وَمِنَّنَ تَبِعَكَ مِنْهُرْ أَجْمَعِيْنَ (٨٥) (٣٨ سُوْرَةَ سَ : إِيَاتُهَا ٨٣-٨٥)

অর্থ : ৮২. সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। ৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। ৮৪. আল্লাহ্ বললেন : তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি- ৮৫. তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৩৮ সূরা : ছোয়াদ, আয়াত : ৮২-৮৫)

#### ৫৯০. যারা কাফের তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন

وَالنَّذِينَ كَفَرُوْا لَهُرْنَارُ جَهَنَّرَ جِ لاَيُقْضَى عَلَيْهِرْ فَيَهُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُرْ مِّنْ عَنَالِهِا مَ كَنَٰلِكَ نَجْزِى كُلُّ كَفُوْرٍ (٣٦) وَهُرْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا جِ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا نَعْمَلُ مَالِحًا غَيْرَ النِّي كُنَّا نَعْمَلُ مَ اَولَرْ نُعَيِّرْكُرْ مَّا يَتَنَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَنَكَّرَ وَجَاَءَكُرُ النَّذِيْرُ مَ فَنُووْا فَمَا لِلظَّلِهِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ (٣٤) (٣٥ سُورَةَ فَاطِرٍ: أَيَاتُهَا ٣٦-٣٤)

অর্থ: ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শান্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শান্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্তিটীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সংকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরস্থ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৫ সূরা আল ফাতির: আয়াত ৩৬-৩৭)

### ৫৯১. সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُرْ يَوْمَئِنٍ يَّهُوْجُ فِي بَعْضٍ وْ نُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَجَهَعْنَاهُرْ جَهْعًا (٩٩) وَّعَرَضْنَا جَهَنَّرَ يَوْمَئِنٍ لِلْكُفِرِيْنَ عَرْضَاهِ (١٠٠) الَّذِيْنَ كَانُوا الْإِيسَّطِيْعُونَ سَهْعًا (١٠١) أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْ ا أَنْ يَّتَّخِذُوا عِبَادِيْ مِنْ دُونِيْ آولِيَاءً ا إِنَّا الْعَالَا الْعَالَا عَنْ الْعَالَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللهُ عَنْ لَوْ الْأَرْبُ اللهُ الْعَرِيْنَ نُولًا (١٠٢) (١٨ سُورَةَ ٱلْكَهْفِ: إِنَّاتُهَا ٩٩-١٠٢)

অর্থ: ৯৯. আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। ১০০. সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। ১০১. যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার শরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। ১০২. কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৮ সূরা: কাহ্ফ, আয়াত: ৯৯-১০২)

## ৫৯২. কাফেররা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়

وَمَنْ أَظْلَرُ مِنْ الْتَرَٰى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُنْغَى إِلَى الْإِسْلاَ إِوْ اللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْ اَلظّٰلِهِيْنَ (٤) يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ لاَ يَهْدِى الْقَوْ الطّٰلِهِيْنَ (٤) يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ الْكَافِرُونَ (٨) (١١ سُورَةَ الطُّفِّ: أَيَاتُهَا ٤-٨)

অর্থ : ৭. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ৮. তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৬১ সূরা আছ ছফ : আয়াত ৭-৮)

### ৫৯৩. কাফেররা বলে 'যখন আমরা মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হব, তখনও কি পুনরুখিত হবে?

وكَانُوا يَقُوْلُوْنَ ٥ أَئِنَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًاءَ إِنَّا لَهَبْعُوْ ثُوْنَ (٣٨) أَوَ أَبَا وَنَا الْاَوَّ لُوْنَ (٣٨) قُلْ إِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ (٣٩) لَهَجُهُوْعُوْنَ ٥ إِلَى مِيْقَاسِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٥٠) (٥٦ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ : أَيَاتُهَا ٢٥-٥٠)

অর্থ : ৪৭. তারা বলত : আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব। ৪৮. এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও। ৪৯. বলুন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, ৫০. সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

(৫৬ সূরা আল ওয়াকেয়া : আয়াত ৪৭-৫০)

#### ৫৯৪. তারা কাফেরেরা বলে আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ

وَقَالُوْا مَاهِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا النَّنْيَا نَهُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلاَّ النَّهُرُّءِ وَمَا لَهُرْ بِنَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ عِلْمِ إِنْ هُرْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ (٣٣) وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِرْ أَيْتُنَا بَيِّنْتٍ مَّا كَانَ مُجَّتَهُرْ إِلاَّ اَنْ قَالُوا اثْتُوْا بِأَبَانِنَا إِنْ كُنْتُرْ صَٰوقِيْنَ (٣٥) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيْكُرْ ثُرَّ يُعِيْتُكُرْ ثُرَّ يَجْمَعُكُرْ إلَى عَلَيْهِرْ أَيْتُنَا بَيِّنْتٍ مَّا كَانَ مُجَّتَهُرْ إِلاَّ اَنْ قَالُوا اثْتُوا بِأَبَانِنَا إِنْ كُنْتُرْ صَٰوقِيْنَ (٢٥) قُلُ اللهُ يُحْيِيْكُرْ ثُرَّ يَعْلَمُونَ (٢٦) (٣٥ سُوْرَةُ الْجَاثِيْةِ : أَيَاتُهَا ٢٢-٢٦)

অর্থ : ২৪. তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। ২৫. তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে নিয়ে এস। ২৬. আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৪৫ সূরা আল জাসিয়া: আয়াত ২৪-২৬)

#### ৫৯৫. কাফেরদের দেয়া হবে ফুটস্ত পানির মিশ্রণ

اَذَٰلِكَ غَيْرٌ نَّزُلاً اَٱشَجَرَةُ الزَّقُوْءِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنُهَا فِتْنَةً لِّلظِّلِمِيْنَ (٦٣) إِنَّهَ شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِيَّ اَصْلِ الْجَحِيْرِ (٦٣) طَلْعُهَا كَانَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِيْنِ (٦٥) فَاِنَّهُرْ لَاٰكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٢٢) ثُرَّ إِنَّ لَهُرْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا شِّنْ مَمِيْمٍ (٦٤) ثُرَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاْ إِلَى الْجَحِيْمِ (٢٨) (٣٠ سُوْرَةَ الصَّفَّتُ : إِيَانَهَا ٢٢-٦٨)

অর্থ : ৬২. এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? ৬৩. আমি যালেমদের জন্য একে বিপদ করেছি। ৬৪. এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। ৬৫. এর গুচ্ছ শয়তানের মন্তকের মত। ৬৬. কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। ৬৭. তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে, ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, ৬৮. অত:পর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অবশ্যই জাহান্নামের দিকে। (৩৭ সূরা আস্ সাফফাত: আয়াত ৬২-৬৮)

### ৫৯৬. আল্লাহ তাঁর নৃরের বিধান পূর্ণ করবেন

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُتَّفِفِئُوْا نُوْرَ اللَّهِ بِاَفُوَاهِهِرُ وَيَاْبَى اللَّهُ اِلَّا اَنْ يَّتِرَّ نُوْرَةً وَلَوْكَرِةَ الْكُفِرُوْنَ (٣٣) هُوَ الَّذِي َ اَلْهُ اللَّهُ اللَّ

অর্থ : ৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের বিধান পূর্ণ করবেন- যদিও কাফেররা তা অপছন্দ মনে করে। ৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রস্লকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ মনে করে।

(৯ সূরা : আত-তাওবাহ, আয়াত : ৩২-৩৩)

### ৫৯৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রস্লকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْدُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُرُ اللَّهُ فِي النَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَعَنَّ لَهُرْعَلَابًا مُّهِيْنًا (٥٥) وَالَّذِيْنَ يُؤْدُوْنَ الْهُؤْمِنِيْنَ وَالْخُورَةِ وَأَعَنَّ لَهُرْعَلَابًا مُّهِيْنًا (٥٨) لَمَا يُعْيَرُ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَلِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (٥٨) لَمَا يُتَابِّمُ النَّبِيُّ قُلْ لِإَزْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْهُؤْمِنِيْنَ يُكْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ لَا اللهُ عَنُورًا رَّحِيْمًا (٥٩) (٣٣ سُورَةُ الْاَحْزَابُ: أَيَاتُهَا ٥٥-٥٩)

অর্থ : ৫৭. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি ৫৮. যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। ৫৯. হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৩৩ সূরা আল আহ্যাব: আয়াত ৫৭-৫৯)

#### ৫৯৮. জান্নাতীরা দোজখীদের বলবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পানি ও রিজিক কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন

وَنَادَى آصَحٰبُ النَّارِ آصَحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ آفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْهَاءِ آوْ مِهَّا رَزَقَكُرُ اللهُ ﴿ قَالُوْا إِنَّ اللهُ مَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِيْنَ (٥٠) النَّذِينَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُ لَهُوا وَلَعِبًا وَّغَرَّتُهُ لَ الْحَيٰوةُ النَّنْيَا جَ فَالْيَوْ آنَسُمُ لَكَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِ لَا فَالا وَمَا كَانُوا بِأَيْتِنَا يَجْحَدُونَ (٥١) (٤ سُوْرَةُ ٱلْأَغْرَانِ : أَيَاتُهَا ٥٠-٥١)

অর্থ : ৫০. দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে : আমাদের ওপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুখী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে : আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন, ৫১. যারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছেন এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকার ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।

(৭ সূরা আল-আরাফ : আয়াত ৫০-৫১)

#### ৫৯৯. আবু লাহাবের হস্তদ্ম ধ্বংস হোক

تَبَّتُ يَنَ آَ اَبِي ْلَهَبٍ وَّتَبُّ (۱) مَا ٓ اَغْنَى عَنْدُ مَالُدُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ (٣) (١١١ سُوْرَةُ اللَّهَبِ : آيَاتُهَا ١-٣)

पर्ष : ১. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, ২. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে
উপার্জন করেছে । ৩. সত্ত্বই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে । (১১১ সূরা লাহাব : আয়াত ১-৩)

#### ৬০০. তারা বধির, মুক এবং অন্ধ সুতরাং তারা ফিরে আসবে না

صُرُّ بَكُرَّ عُنَى نَهُرُ لِاَ يَرْجِعُونَ (١٨) اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمْتُ وَّرَعْنَّ وَّ بَرْقَّ ۽ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُرُ فِيَ اَذَانِهِرْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَنَرَ الْبَوْقَ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُرْ لَا كُلَّا اَضَاءً لَهُرْ مَّشُواْ فِيهِ نَ وَإِذَا اَظْلَرَ عَلَيْهِرْ قَامُوا لا وَلَوشَاءً اللّهُ لَنَهُ مَا إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَرِيْرٌ (٢٠) (٢ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : اَيَاتُهَا ١٥-٢٠)

অর্থ : ১৮. তারা বধির, মুক ও অন্ধ। সূতরাং তারা ফিরে আসবে না। ১৯. আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত। ২০. বিদ্যুৎতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। (২ সূরা আল বাক্বারা: আয়াত ১৮-২০)

#### ৬০১. নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْ } لاَّ رَيْبَ فِيهِ ط إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٩) (٣ سورة ال عمرن أيَاتُهَا: ٩)

অর্থ ঃ ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯)

## ৬০২. নবী ও মুমিনদের উচিৎ নয় মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْ اَنَ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْ آ اُولِى قُرْبٰى مِنْ اَبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُرْ اَنَّهُرْ اَسْجُ الْجَحِيْرِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرُهِيْرَ لِاَبِيْدِ اِلاَّعَنْ مُّوْعِنَةٍ وَعَنَفَا إِيَّاءً عَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَدًّ اَنَّهُ عَنُو لِللهِ تَبَرَّا مِنْدُ اللهِ عَبْلَ اِبْرَاهِيْرَ لَاَوْاهً حَلِيْرُ (١١٣)

(٩ سُوْرَةُ ٱلتَّوْبَةِ : أِيَاتُهَا ١١٣-١١٣)

অর্থ : ১১৩. নবী ও মু'মিনের উচিত নয় মুশরেকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক-একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। ১১৪. আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্থীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শক্র, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিল্ল করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহুদয়, সহ্নশীল। (১ সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৩-১১৪)

# ৬০৩. প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না

وَإِذَا قِيْلَ لَهُرْ اٰمِنُواْ كَمَّاۤ اٰمَىَ النَّاسُ قَالُوٓا اَنُؤْمِنُ كَمَّاۤ اٰمَىَ السُّفَهَاءُ ۗ ﴿ اَلآ إِنَّهُرْ هُرُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنَ لاَّيَعْلَمُوْنَ (١٣) وَإِذَا لَقُوا النَّامُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَا اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَا اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِرْ النَّهُ الْمَنْ اَمْنُواْ قَالُوٓا اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِرْ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِرْ وَيَهُدُّ مُنْ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ الْمَالَةُ ١٥٠ (٢ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : أَيَاتُهُ ١٥٠)

অর্থ: ১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলেন, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখাে, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বােঝে না। ১৪. আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তােমাদের সাথে রয়েছি- আমরা তাে (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। ১৫. বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২ সূরা বাকারা: আয়াত ১৩-১৫)

# ৬০৪. মুনাফিকদের কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও জানাযার নামাজ পড়বেন না

وَلاَ تُصَلِّ عَلْى آحَدٍ مِّنْهُرْمَّاتَ آبَدًا وَّلاتَقُرْعَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُرْكَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوا وَهُرْ فُسِقُونَ (٥٣)

(٩ سُوْرَةُ ٱلتَّوْبَةِ : آيَاتُهَا : ٨٣)

অর্থ: ৮৪. আর তাদের মধ্যে থেকে কারো মৃত্যু হলে তাঁর উপর কখনও জানাযার নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

(৯ সূরা আত তাওবাহ : আয়াত ৮৪)

#### ৬০৫. কেবল অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করে

ٱلَـرْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيَّرِيكُـرْشِ أَيْتِهِ ﴿ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ مَبَّارٍ شَكُوْرٍ (٣١) وَإِذَاغَشِيَهُـرْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ جَ فَلَيَّا نَجْهَـرُ إِلَى الْبَرِّفَوِنْهُـرْ مَّثْتَصِنَّ ﴿ وَمَا يَجْحَلُ بِأَيْتِنَا إِلاَّ كُلُّ عَتَّارٍ كَفُوْرٍ (٣٢)

(٣١ سُوْرَةً لُقَيْنَ : إِيَاتُهَا ٣١-٢٣)

অর্থ: ৩১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেনঃ নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। ৩২. যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

(৩১ সূরা লোকমান : আয়াত ৩১-৩২)

#### ৬০৬. মুনাফিকদের জন্য নির্ধারিত আছে বেদনাদায়ক আজাব

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لَيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلاً (١٣٧) بَشِّرِ الْهُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيْهًا (١٣٨) الَّذِيْنَ يَتَّخِلُوْنَ الْكُفِرِيْنَ ٱولِيَاءً مِنْ دُوْنِ الْهُؤُمِنِيْنَ ط اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا (١٣٩) (٣ سُورَةَ ٱلنِّسَاءِ : أِيَاتُهَا ١٣٠-١٣٩)

অর্থ : ১৩৭. যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন। ১৩৮. সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব- ১৩৯. যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে। (৪ সূরা নিসা: আয়াত ১৩৭-১৩৯)

#### ৬০৭. নি:সন্দেহে মুনাফিকরা জানানামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে

لَّاتَيَّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لاَتَتَّخِذُوا الْكُفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْبُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُرْ سُلْطَنَا شَبِيْنَا (١٣٣) إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْإَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَيْ تَجِدَ لَهُرْ نَصِيْرًا (١٣٥) (٣ سُوْرَةُ ٱلنِّمَّةِ : أَيَاتُهَا ١٣٣-١٣٥)

অর্থ: ১৪৪. হে সমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে? ১৪৫. নি:সন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কথনও পাবে না। (৪ সুরা নিসা: আয়াত ১৪৪-১৪৫)

#### ৬০৮. তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত এবং আরো পথস্রাস্ত

آ ﴾ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَمُرْ يَشْهُعُوْنَ أَوْيَعْقِلُوْنَ ﴿ إِنْ مُرْ إِلاَّ كَالْإَنْعَامِ بَلْ مُرْ أَضَلَّ سَبِيْلاً (٣٣) أَلَـرْ تَرَ إِلَٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلَّ ﴿ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا جَ ثُرَّ جَعَلْنَا الشَّهْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً (٣٥) ثُرَّ قَبَضْنُهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا (٣٦) (٢٥ سُوْرَةَ ٱلْفُرْقَانِ : أَيَاتُهَا ٣٣-٣٥)

অর্থ: ৪৪. আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝেং তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত। ৪৫. তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেনং তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। ৪৬. অত:পর একে আমি নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৪৪-৪৬)

### ৬০৯. মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য দোযখের আগুন

ٱلْهُنْفِقُونَ وَالْهُنْفِقْتُ بَعْضُهُرْ مِنَّى بَعْضِ ، يَامُرُونَ بِالْهُنْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْهَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ آيُدِيَهُرْ هَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُرْ فَ الْهُنْفِقُونَ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتِ وَالْهُنْفِقْتُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا هَ هِيَ حَسَبُهُرْ عَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَابً مَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَابً مَا حَمَا اللهُ عَوْلَهُ وَلَهُمْ عَنَابً مَّوْدَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَهُمْ عَنَابً مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْدُ (١٤٠) (٩ مُورَةً اَلتَّوْبَةِ : اَيَاتُهَا ١٢-١٥)

অর্থ: ৬৭. মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; বিধায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভূলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভূলে গেছেন। নি:সন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। ৬৮. ওয়াদা করেছেন আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযথের আগুনের- তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

(৯ সুরা আত তাওবা : আয়াত ৬৭-৬৮)

# ৬১০. তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম

وَعِبَادُ الرَّمْيٰ ِ الَّذِيْنَ يَهْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُولُونَ قَالُوْا سَلْمًا (٣٣) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (٣٣) وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا امْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَإِنَّا عَلَاابَ عَنَابَ جَهَنَّمَ وَإِنَّا عَلَاابَ عَنَابَ جَهَنَّمَ وَإِنَّا عَلَاابَ عَنَابَ جَهَنَّمَ وَإِنَّا عَلَاابَهَا كَانَ غَزَامًا (٣٥) (٣٥ سُوْرَةُ ٱلْفُرْقَانِ : أَيَاتُهَا ٢٦-٢٥)

অর্থ : ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নমুভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহানামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৬৩-৬৫)

# Quran

### ৬১১. এই সে কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই

الر (۱) ذَلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ عِيْدِ عَلَى لِلْمُتَّقِيْنَ (۲) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْبُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُرْ يُنْفِقُوْنَ (٣) (الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْبُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُرْ يُنْفِقُوْنَ (٣) (النَّوْرَةُ الْبَعَوَةِ : اَيَاتُهَا ١-٣)

অর্থ : ১. আলিফ লাম মীম। ২. এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩. যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে 'রিযিক' বা কল্যাণকর বস্তু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

(২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ১-৩)

## ৬১২. তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ

اُولَئِكَ النَّرِيْنَ لَعَنَهُرُ اللهُ فَاَصَهَّمُرْ وَاَعْهَى اَبْصَارَهُرْ (٢٣) اَفَلاَ يَتَنَبَّرُوْنَ الْقُواْنَ اَا عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا (٢٣) وَلَئِكَ النَّوْنَ الْقُواْنَ اَا عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا (٢٣) (٢٣-٣٠)

অর্থ : ২৩. এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অত:পর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। ২৪. তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (৪৭ সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২৩-২৪)

### ৬১৩. যদি পার কুরআনের মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস

وَإِنْ كُنْتُرْ فِيْ رَيْبٍ مِّمًّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْرِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ صَ وَادْعُوا شُهَنَّاءَكُرْ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُرْ صٰرِقِيْنَ (٣٣) فَانِ لَّرْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ءَ أُعِنَّتْ لِلْكُفِرِيْنَ (٣٣)

(٢ سُوْرَةُ الْبَقَرةِ : أَيَاتُهَا ٢٣-٢٣)

অর্থ : ২৩. এতদুসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহ্কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ২৪. আর যদি তা না পার- অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (২ সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ২৩-২৪)

### ৬১৪. বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটাই সুরা

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرَاٰنُ اَنْ يَّغْتَرِٰى مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَلٰكِنْ تَصْرِيْقَ الّذِي بَيْنَ يَنَيْهِ وَتَغْصِيْلَ الْكِتٰبِ لاَرَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ (٣٤) آثَا يَقُولُوْنَ افْتَرَٰهُ وَلَى فَاتُوْابِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُر مِّنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُر صٰرِقِيْنَ (٣٨)

(١٠ سُوْرَةُ يُونُسَ : أَيَاتُهَا ٣٤-٣٨)

অর্থ : ৩৭. আর কুরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই- তোমার বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে। ৩৮. মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছঃ বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা, আর ডেকে নাও যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ্ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (১০ সূরা : ইউনুস, আয়াত : ৩৭-৩৮)

# ৬১৫. মানুষ ও জ্বিন কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না

تُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنَّ عَلَى اَنْ يَّاْتُوْا بِعِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَ يَاْتُوْنَ بِعِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُرُ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (^^) وَلَقَنْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ذِفَا بَى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُورًا (^^)

(١٤ سُوْرَةُ بَنِيَّ إِشْرَائِلَ : آيَاتُهَا : ٨٨-٨٩)

অর্থ: ৮৮. বলুন: যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। ৮৯. আমি এই কুরআনে মানুষের বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৮৮-৮৯)

#### ৬১৬. আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি

وَلَقَنْ يَسَّوْنَا الْقُرْأَنَ لِللِّكْكِرِ فَهَلْ مِنْ شَّنَّكِرٍ (٢٢) (٢٣ سُوْرَةً الْقَمَرِ: آيَاتُهَا: ٣٠، ٣٢، ٣٠)

অর্থ: ২২. আমি কুরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি ?

(৫৪ সূরা আল কামার : আয়াত ২২, ৩২, ৪০ একই আয়াত)

#### ৬১৭. শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন

اَلرَّحْمٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٩) (٥٥ سُوْرَةُ الرَّمْسِ: اَيَاتُهَا: ١-٣)

অর্থ : ১. করুণাময় আল্লাহ ২. শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, ৩. সৃষ্টি করেছেন মানুষ ৪. তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।

(৫৫ সূরা আর রহমান : আয়াত ১-৪)

### ৬১৮. পাহাড় আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত

لَوْ آنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَ آيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَرِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلّنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَغَكَّرُوْنَ (٢١) مُوَ اللهُ الَّذِي لَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلِ لَوَ الشَّهَادَةِ عَمُو الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ (٢٢)

(٥٩ سُوْرَةُ الْحَشْرِ : أَيَاتُهَا : ٢١-٢٢)

অর্থ : ২১. যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২২. তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।

(৫৯ সূরা হাশর : আয়াত ২১-২২)

### ৬১৯. পবিত্র কুরআন কোন কবির রচনা নয়, কোন গণকের কথাও নয়

فَلاَ ٱقْسِرُ بِهَا تُبْصِرُوْنَ (٣٨) وَمَا لَاتُبْصِرُوْنَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْرٍ (٣٠) وَّمَا مُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ طَ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ (٣١) وَلَا بِقَوْلِ كَالْمِيْنَ (٣٠) وَلَا بِقَوْلِ كَامِنٍ طَ قَلِيْلاً مَّا تَنْ كَرُوْنَ (٣٣) تَنْزِيْلُ مِّنْ رَّبِّ الْعُلَمِيْنَ (٣٣)

(٩٦ سُوْرَةُ الْحَاتَّةِ : أَيَاتُهَا ٨٣-٣٣)

অর্থ ঃ ৩৮. আমি আল্লাহ কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও। ৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা। ৪০. নিশ্চয়ই এ কুরআন এক সমানিত রাস্লের বাহিত বার্তা। ৪১. এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ৪২. এটা কোন গণকের কথা নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ৪৩. এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

(৬৯ সূরা হাকাহ : আয়াত ৩৮-৪৩)

### ৬২০. তারা কি বলে? কুরআন তুমি তৈরি করেছ

اَ ﴾ يَقُولُونَ افْتَرَةً ﴿ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُرْضِ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُرْ صِّقِيْنَ (١٣) فَالَّرْ يَسْتَجِيْبُوا لَكُرْ فَاعْلَهُواۤ اَنَّهَآ ٱنْزِلَ بِعِلْرِ اللّهِ وَاَنْ لَاَّ إِلٰهَ إِلاَّ مُوَعَ فَهَلْ ٱنْتُرْ مُسْلِبُونَ (١٣)

(١١ سُوْرَةً هُوْدٍ : أَيَاتُهَا ١٣-١٣)

অর্থ : ১৩. তারা কি বলে ? কুরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। ১৪. অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয়; তবে জেনে রাখ এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। অতএব এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে? (১১ সূরা হুদ: আয়াত ১৩-১৪)

### ৬২১. নিশ্চয়ই কুরআন মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَّرَهْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٤٠) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُرْ بِحُكْمِهِ عِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْرُ (٨٠) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْهُبِيْنِ (٩٩)

(٢٠ سُوْرَةُ ٱلنَّهُلِ: أَيَاتُهَا ٢٠-٤٩)

অর্থ: ৭৭. এবং নিশ্চিতই এটা মু'মিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। ৭৮. আপনার পালনকর্তা নিজ শাসন ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। ৭৯. অতএব, আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

(২৭ সূরা আল নমল : আয়াত ৭৭-৭৯)

# ৬২২. এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْهُنْفِرِيْنَ (١٩٣) بِلِسَانٍ عَرَبِي مَّبِيْنٍ (١٩٥) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْهُنْفِرِيْنَ (١٩٣) بِلِسَانٍ عَرَبِي مَّبِيْنٍ (١٩٥) (١٩٥)

অর্থ : ১৯২. এই কোরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। ১৯৩. বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে ১৯৪. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, ১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (২৬ সূরা আশ শুআরা : আয়াত ১৯২-১৯৫)

## ৬২৩. আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি

وكَنْ لِكَ ٱنْزَلْنْهُ قُرْاْنًا عَرَبِيًّا وَّمَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّمَرْ يَتَّقُوْنَ ٱوْ يُحْدِثُ لَمُرْ ذِكِرًا (١١٣) فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ عَ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرَاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلنَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ عَلَيْمًا (١١٣) (٢٠ سُوْرَةً طَهٰ: آيَاتُهَا: ١٣٠-١١٣)

অর্থ: ১১৩. এমনিভাবে আমি আরবী ভাষার কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়। ১১৪. সত্যিকার অধিপতি আল্লাহ অতি মহান। আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

(২০ সূরা ত্বোয়া-হা : আয়াত ১১৩-১১৪)

#### ৬২৪. কুরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ হতে অবতীর্ণ

يُس (١) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْرِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْهُرْسَلِيْنَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ شَّسْتَقِيْرٍ (٣) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْرِ (۵) لِتُنْذِرَ قَوْمًا شَّ ٱنْذِرَ اٰبَاوُّهُرْ فَهُرْ غَفِلُوْنَ (٦) (٣٦ سُوْرَةَ يُسَ: اَيَاتُهَا: ١-٦)

অর্থ: ১. ইয়া-সীন, ২. প্রজ্ঞাময় ক্রআনের কসম ৩. নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রস্লগণের একজন, ৪. সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। ৫. ক্রআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, ৬. যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। (৩৬ সূরা ইয়াসীন: আয়াত ১-৬)

#### ৬২৫. কুরআন নাযিল হয়েছে শবে-কদরে

إِنَّا اَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَارِ (١) وَمَا آدُرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَارِ (٢) لَيْلَةُ الْقَارِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْدٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَ بِّهِرْ مِنْ كُلِّ آمْرِ (٣) سَلْرٌ سَهِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ (۵) (٩٤ سُوْرَةُ الْقَانِ: آيَاتُهَا: ١-٥)

অর্থ : ১. আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। ২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? ৩. শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। ৫. এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যহত থাকে। (৯৭ সূরা আল কদর : আয়াত ১-৫)

# ৬২৬. এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল

وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا مَعِيْدًا جُرُزًا (^) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْعَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْرِ لا كَانُوْا مِنْ أَيْتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَالرَّقِيْرِ لا كَانُوْا مِنْ أَيْتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا أَيْنَا مِنْ لَّكُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّيْ لَنَا مِنْ آمْرِنَا رَهَلًا (١٠)

(١٨ سُوْرَةً ٱلْكَهُفِ: أَيَاتُهَا ٨-١٠)

অর্থ : ৮. এবং তার উপর যাকিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। ৯. আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিশ্বয়কর ছিল? ১০. যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোয়া করে : হে আমাদের

পালনকর্তা, আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন।

(১৮ স্রা : কাহফ, আয়াত : ৮-১০)

#### ৬২৭. তারা কুরআনকে উপলব্ধি করতে পারে না

وَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرَاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّانِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا (٣٥) وَّجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِرْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيَّ أَذَا نِهِرْ وَقُرُّا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَهْنَةً وَلَّوْعَلَى آدْبَارِهِرْ نُغُوْرًا (٣٦)

(١٤ سُوْرَةً بَنِيَ إِشْرَائِلَ : أَيَاتُهَا : ٣٩-٣٩)

অর্থ: ৪৫. যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। ৪৬. আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কুরআনের পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখনও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ৪৫-৪৬)

#### ৬২৮. কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি

وَمَا تَكُوْنُ فِي شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُوْدًا إِذْ تُغِيْضُوْنَ فِيهِ ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّ بِّكَ مِنْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُوْدًا إِذْ تُغِيْضُوْنَ فِيهِ ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّ بِكَ مِنْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ آكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتٰبٍ مَّبِيْنٍ (١٦) اَلاَّ إِنَّ آوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْنَ عَلَيْهِرْ وَلاَعُرْ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ آكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتٰبٍ مَّبِيْنٍ (٦١) اللهِ لاَ خَوْنَ عَلَيْهِرْ وَلاَمُرُ مَنْ وَلَا مَعْرَمِي وَلاَ مَا لَا عَلَيْهِرُ وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مَعْرَمِي وَلاَ مَعْرَمِي وَلاَ مَا عَرَقُوبًا مِنْ اللَّهِ لاَ عَوْنَا عَلَيْهِرُ وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مِنْ مُنْ فَا لِللَّهُ لِا عَوْنَا عَلَيْهِرُ وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مَا مَا مُعْرَمِي وَلاَ مَا مُولِيّا مَا لِللَّهُ لِا عَوْنَا مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمُونَ فَيْكُولُونَ وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمُونَ فَيْكُولُونَا مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلا مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُعْرَمِي وَلاَ مُنْ مُنْ مُ مُنْ مُنْ اللَّهُ لاَ عَلَاللَّهُ لاَ عَلْمُو مُونَا مُعْلَمُ مُولِكُونَا مُولِي اللَّهُ لاَ عَلَيْكُولُولُ فِي مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْ مُنْ مُولِقًا مُعْرَمُولُولُونَ مُعْرَمُونَا مُولِي مُنْ مُولِكُولُونَا مُعْرَالًا مُعْلَمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقِي مُنْ مُنْ فَاللَّهُ لا عَلَيْكُولُونَا مُعْرِعُولُونُ مُولِعُونَ مُعْرِمُ مُنْ مُولِقًا مُولِمُونَا مُولِقًا مُولِقًا مُعْرَالِقُولُونَ مُنْ مُعْرَالِكُولُونَا مُعْرَالً مُعْمِلُونَا لِمُعْلَمُ مُعْلَمُ مُولِعُونَا مُعْرَالِكُونُ مُعْلِقًا مُعْرَالِقُولُونَا مُعْرَالِكُولِقُولُ

অর্থ : ৬১. বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বৃড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। (১০ সূরা : ইউনুস, আয়াত : ৬১-৬২)

#### ৬২৯. আমি আপনাকে বার বার পঠিত্য সাতটি আয়াত দান করেছি

وَمَا تَكُوْنُ فِي شَآنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرُأْنٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُوْدًا إِذْ تُغِيْضُوْنَ فِيهِ ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّ بِّكَ مِنْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّ بِّكَ مِنْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَنْ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتٰبٍ مَّبِيْنٍ (١٦) اَلاَّ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْنَ عَلَيْهِرْ وَلاَهُرْ يَخُونَ عَلَيْهِرْ وَلاَهُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتٰبٍ مَّبِيْنٍ (١٦) اَلاَّ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْنَ عَلَيْهِرْ وَلاَهُرْ مَنْ رَاّتًا) وَاللهِ لاَ خَوْنَ عَلَيْهِرْ وَلاَهُ مِنْ فَرَانِي وَلاَ مَنْ مَنْ وَلاَهُمْ مِنْ وَلاَهُمْ مَنْ وَلَا أَنْ مَا لاَتُهُمْ وَلاَ مَنْ وَلاَهُمْ مَنْ وَلاَهُمْ وَلاَ اللّهِ لاَ عَوْنَ عَلَيْهِرْ وَلاَ مَنْ وَلاَ مِنْ وَلاَ مِنْ وَلاَ اللّهِ لاَ عَوْنَ عَلَيْهِرْ وَلاَ مُنْ وَلِكُ مِنْ وَلاَ مُعْرَامِي وَلاَ مَا مَا لِللّهُ مَا اللّهِ لاَ عَوْلَا أَعْلَى مَا لِللّهُ مِنْ وَلاَ مُنْ مَا لَوْلِكُ مَنْ وَلِكُ مُ اللّهُ لَاللّهُ لاَ عَوْلَالُولُولَ مُولِكُونَ وَلاَ مُعْرَامِ وَلاَ مُنْ مُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَاللّهُ لَا مُعْرَامِ وَلَا مُومَا مُعْرَامُ مَنْ وَلِكُ مَنْ وَلا مُنْ مُولِكُ مُنْ وَلا مُعْرَامِ وَلا مُعْرَامُ مُنْ وَلا مُعْرَامُ مُنْ لَا لَعْلَامُ مُولِكُولُكُ مُنْ وَلا مُعْرَامُ فَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلا مُعْرَامُ وَلَا مُنْ مُ اللّهُ لا مُؤْذِنًا مُولِكُ وَلَا مُولِكُ مُولِكُ مِنْ مُ مُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِنُونَ وَاللّهُ مِنْ مُلْكُولُولُ مُعْرَامُ فَا لِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَا مُؤْمِلُونُ مُولِيكًا مُولِلْكُولُولُ مُنْ مُولِكُولُولُولُولُ مُنْ مُولِكُولُولُولُولُ مُؤْمِلُولُولُ مُؤْمِلُولُ مُنْ مُنْ وَلِلْكُولُولُ مُؤْمِلُولُولُولُولُولُ مُنْ مُولِكُولُولُ مُولِكُولُولُولُ مُنْ أَلِكُولُولُ مُنْفُولُولُ مُنْ مُولِكُولُولُ مُعْرَامُ مُولِمُولُولُولُ مُنْ مُ

অর্থ : ৬১. বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। (১০ সূরা : ইউনুস, আয়াত : ৬১-৬২)

#### ৬৩০. যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْأَنُ فَاشَتَىِعُواْ لَهَ وَٱنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْمَهُوْنَ (٢٠٣) وَاذْكُرْ رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُوِّ وَالْإَصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ (٢٠٥) (4 سُوْرَةً ٱلْآغَرَانِ : أِيَاتُهَا ٢٠٣-٢٠٥)

অর্থ : ২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্বুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। ২০৫. আর স্বরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্স্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে–খবর থেকো না। (৭ সূরা আল-আরাফ : আয়াত ২০৪-২০৫)

#### ৬৩১. আল্লাহ জানেন আর তোমরা জাননা

ياَهْلَ الْكِتْبِ لِرَ تُحَاجُّوْنَ فِي إِبْرُهِيْرَ وَمَّا ٱنْزِلَتِ التَّوْرُنَّةُ وَالْإِنْجِيْلُ اِللَّامِنَ بَعْنِهِ طَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ (٦٥) هَاَنْتُرْ هَوُّلاَ عِلْمَ الْكِيْبِ لِللَّهِ مِنْهُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُرْ لاَ تَعْلَمُوْنَ (٦٦) مَا مَا جَتْرُ فِيْهَا لَيْسَ لَكُرْ بِهِ عِلْرٌ طَ وَاللهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُرْ لاَ تَعْلَمُوْنَ (٦٦)

(4 سُوْرَةُ اللِّ عِمْرَاكَ : أَيَاتُهَا : ٦٥-٢٦)

অর্থ : (৬৫) "হে আহলি কিতাব! তোমরা কেন ইব্রাহীম সম্বন্ধে আমাদের সংগে ঝগড়া করো? তাওরাত ও ইঞ্জিল তো ইব্রাহিমের বহু পরে নাযিল হয়েছে। তোমাদের কী আকল নেই? (৬৬) আহ! তোমরা যে বিষয়ে কিছু জ্ঞান রাখো তা নিয়ে তো বিবাদ বাঁধিয়েছো; কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নেই সে নিয়ে কেন বিবাদ বাধাও? আল্লাহ ভালভাবেই জ্ঞানেন, কিন্তু তোমরা জানো না। (৩ সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ৬৫-৬৬)

#### ৬৩২. বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় গ্রহণ করুন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ ٱثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنَّ فَلَنُحْمِيَنَّهُ مَيْوةً طَيِّبَةً > وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَى مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٠) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْأَنَ فَاشْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْرِ (٩٨) (١٦ سُورَةَ ٱلنَّحْلِ : آيَاتُهَا : ٩٠–٩٥)

অর্থ : ৯৭. যে সংকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। ৯৮. অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ সূরা নাহল : আয়াত ৯৭-৯৮)

#### ৬৩৩. আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত দিয়েছি

إِنَّ رَبَّكَ مُوَ الْخَلِّقُ الْعَلِيْمُ (٨٦) وَلَقَنَ أَتَيْنُكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْأَنَ الْعَظِيْرَ (٨٨) لاَتَمُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُرُ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِرْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٨٨) (١٥ سُوْرَةَ ٱلْحِجْرِ: آيَاتُهَا: ٨٦-٨٨)

অর্থ : ৮৬. নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ৮৭. আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি। ৮৮. আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন।

(১৫ সূরা হিজর : আয়াত ৮৬-৮৮)

# ৬৩৪. কুরআন সর্বাধিক সরল পথ প্রদর্শন করে

إِنَّ مِٰذَا الْقُرْانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ آقُوَا وَيَبَهِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّلِعْتِ أَنَّ لَهُرْ اَجْرًا (٩) وَآنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ آعْتَنْنَا لَهُرْ عَنَابًا اَلِيْهًا (١٠) (١٤ شُورَةً بَنِيْ إِشْرَائِلَ : اَيَاتُهَا : ٩-١٠)

অর্থ : ৯. এই কুরজান এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরকার রয়েছে। ১০. এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করেছি।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৯-১০)

### ৬৩৫. আমি এই কুরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি

وَلَقَلْ مَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَنَّكَّرُواْء وَمَا يَزِيْدُمُّرُ إِلاَّ نَفُورًا (٣) قُلْ لَوْكَانَ مَعَدَّ الْهَةَّ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبَتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلاً (٣٢) سُبْحنَةَ وَتَعْلَى عَمًّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٣٣) (١٤ سُورَةَ بَنِيْ إِشْرَائِلَ : آبَاتُهَا : ٣١-٣٣)

অর্থ : ৪১. আমি এই কুরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। ৪২. বলুন : তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্যেষণ করত। ৪৩. তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্তি এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৪১-৪৩)

## ৬৩৬. কুরআন রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত

وَتُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَمَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوْقًا (٨١) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْأَنِ مَا مُوَ شِفَاءً وَّرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّلِمِيْنَ اِللَّا حَسَارًا (٨٢)

(١٤ سُوْرَةُ بَنِيَ إِشْرَائِلَ : أَيَاتُهَا : ٨١-٨٢)

অর্থ: ৮১. বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। ৮২. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ৮১-৮২)

# ৬৩৭. কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْانًا اَعْجَهِيًّا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتُ الْيَّلَةُ مَّ اَعْجَهِيًّ وَّعَرَبِيًّ مَقُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اَمَنُوا هُدَّى وَشِفَاءً مَوَ الَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ فِيَ الْوَلاَ فُصِّلَتُ الْمَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (٣٣)

(٢١ سُوْرَةُ عَمْ السَّجْلَةِ : أَيَاتُهَا : ٣٢)

অর্থ: ৪৪. আমি যদি অনারব ভাষায় কুরআন নাযিল করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য যে কিতাব অনারব ভাষার আর রসুল আরবীভাষী। বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দুরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়।

(৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ : আয়াত ৪৪)

#### ৬৩৮. কাফেরেরা বলে তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَسْبَعُوْا لِهٰنَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (٢٦) فَلَنَّزِيْقَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنَابًا شَرِيْدًا الْقُرَاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (٢٦) فَلَنَّزِيْقَى النِّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنَابًا شَرِيْدًا اللَّهُنَّةِ: ٢٦-٢٨) الَّذِي كَانُوْا يَعْبَلُوْنَ (٢٤) (٢١ سُورَةً مَٰرَ السَّهْدَةِ: آيَاتُهَا: ٢٦-٢٨)

অর্থ : ২৬. আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্রগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। ২৭. আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। ২৮. এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি-জাহানাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ।

(৪১ সূরা হা-মীম সিজদাহ : আয়াত ২৬-২৮)

### Doa

## ৬৩৯. হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও

رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ثُرِّيَّتِنَا ٱمَّةُ مُسْلِمَةً لَّكَ م وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۽ إِنَّكَ آنْسَ التَّوَّابُ الرَّحِيْرُ (١٢٨)

(٣ مُوْرَةُ الْبَعْرَةِ : أَيَاتُهَا ١٢٨)

অর্থ : ১২৮. পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত, আত্মসমর্পিত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হচ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (২ সূরা আল বাক্যরা : আয়াত ১২৮)

# ৬৪০. হে আল্লাহ আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتِنَا فِي النَّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَلَ ابَ النَّارِ (٢٠١) (٢ سُورَةَ الْبَقَرَةِ: أَيَاتُهَا ٢٠١)

অর্থ : ২০১. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে পরওয়ারদেগার। আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। (২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াত ২০১)

### ৬৪১. হে আল্লাহ আমাদেরকে দয়া কর তুমিই মহান দাতা

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْنَ إِذْ هَنَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّكُنْكَ رَحْهَةً ج إِنَّكَ أَنْتَ الْوَمَّابُ (^) (٣ سُوْرَةً ال عِمْرَانَ : اٰيَاتُهَا ^)

অর্থ : ৮. হে আমাদের পালনকর্তা। সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। (৩ সূরা আল ইমরান: আয়াত ৮)

#### ৬৪২. হে আল্লাহ আমাদেরকে অপরাধী করো না

لاَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا مَ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ مَ رَبَّنَا لاَتُوَا مِنْنَآ إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا عِ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرَا الْأَوْا عِنْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأَنَا عَرَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ عِ وَاعْفُ عَنَّا رَسَّ وَاغْفِرْ لَنَا رَسَّ وَارْمَهُنَا رَسَ أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى النَّوْرِيْنَ (٢٨٦) (٢ سُورَةَ الْبَغَرَةِ : إِيَاتُهَا ٢٨٦)

অর্থ: ২৮৬. হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভূলে যাই কিংবা ভূল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভূ! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

(২ স্রা আল বাকারা : আয়াত ২৮৬)

#### ৬৪৩. হে আল্লাহ আমাদেরকে দোযখের আজাব থেকে রক্ষা কর

ٱلَّذِينَ يَقُوْ لُوْنَ رَبُّنَا إِنَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْ بَنَا وَقِنَا عَنَ ابَ النَّارِ (١٦)

(٣ سُوْرَةُ اللِ عِمْرَانَ : أَيَاتُهَا ١٦)

অর্থ : ১৬. (যারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৬)

#### ৬৪৪. হে আল্লাহ আমাদেরকে আগুনের শান্তি হতে রক্ষা কর

الَّذِينَ يَنْكُرُونَ اللهَ قِيامًا وَ تُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي عَلْقِ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَالْالْمَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

অর্থ : ১৯১. যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্বরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, তারা বলে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শান্তি থেকে বাঁচাও।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৯১)

### ৬৪৫. হে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও

وَعِبَادُ الرَّمْسِ الَّذِيْنَ يَهْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ مَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُرُ الْجَفِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِرْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا امْرِِنْ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥)

(٢٥ سُوْرَةُ ٱلْفُرْقَانِ : أَيَاتُهَا ٦٣-٦٥)

অর্থ: ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সেজদাবনত হয়ে ও দগুয়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছে থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান: আয়াত ৬৩-৬৫)

#### ৬৪৬. হে আল্লাহ আমাদের থেকে জাহান্নামের শান্তি বিদূরীত কর

وَالَّنِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفَ عَنَّا عَنَ ابَ جَهَنَّرَ وَانَّ عَنَ ابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) (٢٥) هم سُورَةً ٱلفُوتَانِ : أَيَاتُهَا ٢٥) هم وَ النَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفَ عَنَّا عَنَ ابَ جَهَنَّرَ وَانَّ عَنَ ابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) هم هم अर्थ : ७৫. (এবং যারা বলে), হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শান্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শান্তি নিশ্চিত বিনাশ।

(২৫ সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৬৫)

# ৬৪৭. হে আল্লাহ আমাদের থেকে মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর

رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يَّنَادِى لِلْإِيْمَانِ أَنْ أُمِنُوا بِرَ بِّكُمْ فَأُمَنَّا نَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (١٩٣) (٣ سُوْرَةُ أَلْ عِهْرَانَ : أَيَاتُهَا ١٩٣)

অর্থ: ১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা। অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদের দোষক্রটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৯৩)

#### ৬৪৮. হে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না

رَبَّنَا وَأْتِنَا مَا وَعَنْ تَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُحْزِنَا يَوْ } الْقِيْمَةِ ط إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْبِيْعَادَ (١٩٣) (٣ سُوْرَةُ الْ عِبْرَانَ : اَيَاتَهَا ١٩٣) अर्थ : ১৯৪. द आমাদের পালনকর্তা! आমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৯৪)

### ৬৪৯. হে আল্লাহ আমাদেরকে জীবিকা দান কর

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ اللَّهُرَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِنَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ عَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّْزِقِيْنَ (١١٣)

(٥ سُوْرَةُ ٱلْمَائِلَةِ : إِيَاتُهَا ١١٣)

অর্থ: ১১৪. ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন: হে আল্লাহ্, আমাদের পালনকর্তা। আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুয়ী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুয়ীদাতা।

(৫ সূরা আল মায়িদাহ: আয়াত ১১৪)

#### ৬৫০. হে আল্লাহ আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দার খুলে দাও

(۱۲٦) (عَرَانَ الْكَوْرَانِ الْكَاوِرَ الْكَوْرَانِ الْكَاوَرَ الْكَوْرَانِ الْكُورُ الْكُورُونِ الْكُورُ الْكُورُونِ الْكُورُ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُلْمُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْكُورُو

### ৬৫১. হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল কর

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْرَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً (٣٠) رَبَّنَا اغْفِرُلِيْ وَلِوَالِنَّىٰ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يَوْاَ يَقُوْاُ الْحِسَابُ (٣١) (٣١ - سُوْرَةَ إِبْرُمِيْرَ : أِيَاتُهَا ٣٠ - ٣١)

অর্থ: ৪০. হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। ৪১. হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।(১৪ সূরা আল ইব্রাহীম: আয়াত ৪০-৪১)

# ৬৫২. হে আল্লাহ আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর

(১ সূরা ফাতিহা : আয়াত ৫-৭)৬

# ৬৫৩. হে আল্লাহ তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু

إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنَ عِبَادِى يَقُولُوْنَ رَ بَّنَا أُمَنَّا فَاغْفِرُلَنَا وَارْحَهُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِوِيْنَ (١٠٩) (٢٣ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِ : أَيَاتُهَا ١٠٩) अर्थ : ১০৯. (আমার বান্দাদের এক দলে বলত) : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(২৩ সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত ১০৯)

#### ৬৫৭. হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না

رَبَّنَا لِاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَاجِ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ (٥) (٦٠ سُوْرَةَ الْمُبْتَحِنَةِ : أَيَاتُهَا ٥)

অর্থ : ৫. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৬০ সূরা আল মুমতাহিনা : আয়াত ৫)

# ৬৫৬. হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُرْ جَنْتِ عَنْنِ الَّتِي وَعَنْ تَهُرُ وَمَنْ مَلَعَ مِنْ الْبَائِهِرُ وَاَزْوَاجِهِرْ وَدُّرِيْتِهِرْ النَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ (^) وَقِهِرُ السَّيِّاتِ مَوْ السَّيِّاتِ عَنْ رَحِهْتَهُ م وَذَٰلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيْرُ (٩)

(٣٠ سُوْرَةً الْمُؤْمِنِ : أَيَاتُهَا ٨-٩)

অর্থ: ৮. হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জানাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সংকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য।

(৪০ সূরা আল মু'মিন : আয়াত ৮-৯)

#### ৬৫৭. হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না

رَبَّنَا لِاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَاجِ إِنَّكَ آنْتِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ (۵) (٦٠ سُوْرَةَ الْمَهْتَحِنَةِ : أَيَاتُهَا ٥)

অর্থ : ৫. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৬০ স্রা আল মুমতাহিনা : আয়াত ৫)

## ৬৫৮.হে আল্লাহ তুমিই মিমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

قَٰلِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَلْرِبًا إِنْ عُنْنًا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْنَ إِذْ نَجَّنَا اللهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا يَكُونَ لَنَآ أَنْ تَّعُوْدَ فِيْهَاۤ إِلاَّ أَنْ يَّسَآءَ اللهُ رَبُّنَا ﴿ وَسِعَ اللَّهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا يَكُونَ لَنَآ أَنْ تَّعُوْدَ فِيْهَاۤ إِلاَّ أَنْ يَّسَآءَ اللَّهُ رَبُّنَا ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا وَبَيْنَ وَهِمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ غَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ (٨٩)

( ٤ سُوْرَةً الْأَعْرَافِ: أَيَاتُهَا ٥٩)

অর্থ: ৮৯. আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।

(৭ সূরা আল আ'রাফ : আয়াত ৮৯)

# ৬৫৯. হে আল্লাহ তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি

(٣٨ اَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مِنْ اللهِ مُن ال

# ৬৬০. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর

مَىٰ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٍ مِّنْهَا ج وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَّكُنْ لَهٌ كِفْلٌ مِّنْهًا ط وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا (٨٥) وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا (٨٦)

(٣ سُوْرَةُ ٱلنِّسَاءِ: إِيَاتُهَا ٨٥-٨٦)

অর্থ : ৮৫. যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। ৮৬. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।

(৪ সূরা আন্ নিসা : আয়াত ৮৫-৮৬)

# Mumengon

#### ৬৬১. প্রকৃত মু'মিন কারা

إِنَّهَا الْهُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُرُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِرْ أَيْتَهُ زَادَتْهُرْ إِيْمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِرْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٢)

(^ سُوْرَةً أَلْأَثْفَالِ : أَيَاتُهَا ٢)

অর্থ ঃ ২. প্রকৃত. মু'মিন তারাই যখন তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়, তখন ঐ আয়াত সমূহ তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করে দেয়ে এবং তারা আপন রবের উপরই ভরসা করে থাকে। (সূরা আনফাল : আয়াত ২)

#### ৭৬২. হে ঈমানদাররা আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের কথা মান্য কর

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُرْ لِهَا يُحْيِيْكُرْ ۚ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْهَرُّ ِ وَقَلْبِهِ وَالَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (٣٣) (٨ سُوْرَةَ اَلْاَثْفَالِ: آيَاتُهَا :٣٣)

অর্থ : ২৪. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তত: তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। (৮ সূরা আনফাল : আয়াত ২৪)

#### ৬৬৩. সেই সব মু'মিনরা ফেরদাউস বেহেশতে থাকবে

قَنْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (١) الَّذِيْنَ هُرْ فِيْ مَلاَتِهِرْ خُشِعُوْنَ (٢) وَالَّذِيْنَ هُرْ عَيِ اللَّغُوِ مُعْرِفُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ هُرْ لِلزَّكُوةِ فَعِلْوُنَ (٣) وَالَّذِيْنَ هُرْ لِغُرُوْجِهِرْ مَافِظُوْنَ (٩) إِلاَّ عَلَى اَزْوَاجِهِرْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُرْ فَإِنَّهُرْ غَيْرَ مَلُومِيْنَ (٦) فَمَنِ الْعَلُونَ (٣) وَالَّذِيْنَ هُرْ لِأَمْنَتِهِرْ وَعَهْدِهِرْ رَعُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ هُرْ عَلَى مَلَوْتِهِرْ وَعَهْدِهِرْ رَعُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ هُرْ عَلَى مَلَوْتِهِرْ يُعَانِطُونَ (٩) أُولِيَّكَ هُرُ الْوُرْتُونَ (١٠) (٢٣ سُورَةَ اَلْتَوْمِئُونَ : إِيَاتُهَا ١-١٠)

অর্থ: ১. মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, ২. যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র; ৩. যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, ৪. যারা যাকাত দান করে থাকে ৫. এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। ৬. তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। ৭. অত:পর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। ৮. এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে ৯. এবং যারা তাদের নামাজসমূহের খবর রাখে, ১০. তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন: আয়াত ১-১০)

#### ৬৬৪. বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أُمَنًا وَقُلْ لَّهُ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُوْلُوْ اَسْلَهُنَا وَلَيَّا يَلْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُهُ وَإِنْ تُطِيْعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ ثُرَّ لَهُ وَرَسُولُهُ ثُرَّ لَهُ وَرَسُولُهُ ثُرَّ لَهُ وَرَسُولُهُ ثُرَّ لَهُ وَرَسُولُهِ ثُرَّ لَهُ اللّهُ عَلَا إِنَّ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْرٌ (١٣) إِنَّهَا الْهُؤُمِنُونَ النِّذِي اَمْنُوا بِاللّهِ وَرَسُولُهِ ثُرَّ لَهُ يَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ধাকার করোছ। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জম্মোন। যাদ তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দু মাত্রও নিক্ষল করা হবে না। নিশ্চয় , আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম মেহেরবান। ১৫. তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (৪৯ সূরা আল হুজরাত : আয়াত ১৪-১৫)

www.quranerbishoy.com Page: 214

৬৬৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা কর

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةً غِلَاقًا شِرَادٌ لِآيَعْصُوْنَ اللَّهَ مَّا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (٦)

(٢٦ سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ: أَيَاتُهَا ٦)

অর্থ: ৬. হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।

(৬৬ সূরা আত্ তাহরীম : আয়াত ৬)

# ৬৬৬. মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে

تُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِن اَبْصَارِهِرْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُرْ اللّهَ اَزْكٰى لَهُرْ اللّهَ خَبِيْرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَتُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضَ مِن اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُى اَبُرُوبَى وَلَا يُبْرِيْنَ وَيُنْتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ مَ وَلَا يُبْرِيْنَ وَيُنْتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ مَوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَا بِعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ الْمَاظُورُ الْمَا اللهِ مَولَتِهِنَّ اَوْ الْمَاظُورُ اللهِ عَوْلَتِهِنَّ الْمُؤْمِنُونَ لَيَرْبُولِنَ اللهِ عَوْلَتِهِنَّ اللهِ عَلَى عَوْرُتِهِ اللّهُ عَلْمَ اللهِ عَهِيمًا اللهِ عَهِيمًا اللهِ عَهِيمًا اللهِ عَلَى عَوْرُتُ اللّهُ عَوْرُتِ النِّسَاءِ مَو وَلُو اللّهُ عَوْرُنَى اللّهِ عَهْدُولُ اللّهِ عَهْدُولُ اللّهِ عَهْدُولَ اللّهِ عَهْدُولُ اللّهِ عَهْدُولُ اللّهِ عَهْدُولُ اللّهِ عَهْدُولُ اللّهِ عَهْدُولُ اللّهِ عَهْدُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ لُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

(٢٣ سُوْرَةُ ٱلنُوْرِ : أَيَاتُهَا ٣٠-٣١)

অর্থ : ৩০. মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। ৩১. ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত : প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথায় ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বত্বর, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুম্পুত্র, ভ্রিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (২৪ সূরা আন নূর : আয়াত ৩০-৩১)

# ৬৬৭. যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর

إِنَّهَا الْهُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُرْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِرْ أَيْتُهُ زَادَتُهُرْ إِيْهَانًا وَّعَلَى رَّ بِهِرْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٢) الَّذِيْنَ يُقِيْهُوْنَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُرْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِرْ أَيْتُهُ إِنَّا يَاتُهَا ٢-٣) الصَّلُوةَ وَمِهًا رَزَقْنَهُرْ يُنْفِقُوْنَ (٣) (٨ مُوْرَةُ ٱلْأَنْفَالِ: أَيَاتُهَا ٢-٣)

অর্থ: ২. যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। ৩. সে সমস্ত লোক যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুখী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

(৮ সূরা : আল-আনফল, আয়াত : ২-৩)

### ৬৬৮. হে নবী, আপনার জন্য এবং ঈমানদারদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

يَّا يَّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٣٣) يَّا يَّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُرْ عِشْرُونَ مَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُرْ مِّانَةً يَّغُلِبُوْ آ الْفًا مِّنَ النِّذِيْنَ كَفَرُوا بِاَنَّهُرْ قَوْاً لاَّ يَفْقَهُونَ (٦٥)

(٨ سُوْرَةُ أَلْأَثْغَالِ : أَيَاتُهَا ٢٣-٦٥)

অর্থ: ৬৪. হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেই। ৬৫. হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দৃ'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন।

(৮ সূরা: আল-আনফল, আয়াত: ৬৪-৬৫)

### ৬৬৯. যদি তোমরা মু'মিন হও, তোমরাই জয়ী হবে

قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَىًّ لا فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْهُكَنِّبِيْنَ (١٣٤) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَّى وَّ مَوْعِظَةً لِلْهُتَّقِيْنَ (١٣٨) وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوا وَاَنْتُرُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُرْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٣٩)

(٣ سُوْرَةُ إلى عِهْرَانَ : أَيَاتُهَا ١٣٤-١٣٩)

অর্থ : ১৩৭. তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। ১৩৮. এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। ১৩৯. আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।

(৩ সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৩৭-১৩৯)

# ৬৭০. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُسِ الوَلَئِكَ مُرْخَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٤) جَزَآوُمُرْعِنْ رَبِّهِرْجَنْتُ عَنْ وَتَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ وَالنَّامُ عَلْدِيْنَ وَالْمَالِمَ عَمْنَ وَالْمَالُولِيَّةَ (٤) جَزَآوُمُ مُوْنَة الْبَيِّنَةِ : أَيَاتُهَا ٤-٨)

অর্থ : ৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। ৮. তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্মরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে খাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (৯৮ সূরা বায়্যিনাহ: আয়াত ৭-৮)

#### ৬৭১. আল্লাহ তা'আলা ঈমানের পরীক্ষা নিবেন

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتْرَكُوْآ اَنْ يَّقُوْلُوْآ اٰمَنَّا وَهُرْ لَايُفْتَنُوْنَ (٣) وَلَقَنْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِرْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَنَّتُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكُذِيثِيَ (٣) (٣٩ سُوْرَةَ ٱلْعَنْكَبُوْسِ : اِيَاتُهَا ٣-٣)

অর্থ ঃ ২. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে। আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। ৩. আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী। (২৯ সূরা আল-আনকাবৃত: আয়াত ২-৩)

#### ৬৭২. নিশ্যুই আল্লাহ ভয়ভীতি ও জান-মালের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করবেন

وَلَنَبْلُوَنَّكُرْ بِشَيْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرُ سِط وَبَشِّرِ الصَّبِزِيْنَ (١٥٥)

(٢ سُوْرَةُ الْبَغَرَةِ : أَيَاتُهَا ١٥٥)

অর্থ ঃ ১৫৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয় ভীতি ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি ক্ষুধা এবং মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা। আর ধৈর্য অবলম্বনকারীদেরকে সুসংবাদ দাও। (২ সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ১৫৫)

#### ৬৭৩. তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কে ভাল আমল করে

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلْاَعْلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَرُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ال كُلُّ فِي كِتَٰبِ مَّبِيْنِ (٦) وَهُوَ الَّذِي عَلَى السَّاوٰتِ وَمَا مِنْ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَرُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كِتَٰبِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ م

অর্থ : ৬. আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। ৭. তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তার আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে তখন কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু। (১১ সূরা হুদ: আয়াত ৬-৭)

#### ৬৭৪. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يَّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ آمُوَاتُ عَبَلْ آحْيَاءً وَلْكِيْ لاَّ تَشْعُرُونَ (١٥٣) وَلَنَبْلُوَتَّكُرْ بِشَيْءٍ مِّيَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْإَنْفُسِ وَالشَّهَرْتِ عَوَبَهِّرِ الصَّبِرِيْنَ (١٥٥) (٣ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ: أَيَاتُهَا ١٥٥-١٥٥)

অর্থ : ১৫৪. আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। ১৫৫. এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (২ সূরা আল বাকুারা : আয়াত ১৫৪-১৫৫)

#### ৬৭৫. কান, চক্ষু ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসিত হবে

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْرِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُنَّهُ مِ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْلِ عَ إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ مَسْغُولاً (٣٣) وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْهُسْتَقِيْرِ ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَاْوِيْلاً (٣٩) وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْرٌ ﴿ إِنَّ السَّهُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً (٣٦) (١٤ سُوْرَةَ بَنِيْ إِشْرَائِلَ : آيَاتُهَا :٣٦-٣٦)

অর্থ: ৩৪. আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ৩৫. মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। ৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭ সূরা বনি ইসরাউল: আয়াত ৩৪-৩৬)

### ৬৭৬. মু'মিন ব্যক্তি মু'মিন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে না

يَّايَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَتَّخِنُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُرْ لاَ يَٱلُوْنَكُرْ خَبَالاً ﴿ وَدُّواْ مَا عَنِتُّرْ ؟ قَنْ بَنَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفُوَاهِمِرْ ؟ صلى وَمَا تُخْفِيْ مَنُورُهُ الْإِيْنَ إِنْ كُنْتُرْ تَعْقِلُوْنَ (١١٨) (٣ سُوْرَةً ال عِبْرَانَ : أَيَاتُهَا ١١٨)

অর্থ: ১১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না- তোমরা কন্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শক্রতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।

(৩ সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১৮)

### ৬৭৭. আপনি বলবেন না, "সেটি আমি আগামীকাল করবো" ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতিত

وَلاَ تَقُولَىٰ لِشَاىْءٍ إِنِّى فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَمَّا (٣٣) إِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّهُ، وَاذْكُرْ رَّ بَكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَّهْدِينِ رَبِّى لَاِقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَلًا (٣٣)

(١٨ سُوْرَةً ٱلْكَهْفِ : أَيَاتُهَا ٢٣-٢٣)

অর্থ : ২৩. আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি 'আগামীকাল করব' ২৪. ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতিরেকে। যখন ভূলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন : আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন।

(১৮ সূরা আল কাহাফ : আয়াত ২৩-২৪)

### ৬৭৮. সৎ কাজকারী ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা যমীনের খেলাফত দান করবেন

وَعَنَ اللّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْكُرُ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُرُ فِي الْأَرْضِ ١٠٠٠ الاية (٥٥) (٢٠ سُوْرَةً اَلنَّوْرِ: أَيَاتُهَا ٥٥) 
खर्थ १ ৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সংকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই যমীনের খেলাফত দান করবেন।

(২৪ সূরা আন-নূর : আয়াত ৫৫)

# ৬৭৯. নেককার পুরুষ এবং নারীকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে হায়াতান তৈয়্যেবাহ দান করবেন।

مَنْ عَبِلَ مَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنَّ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ج وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَى مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٤)

(١٦ سُوْرَةً ٱلنَّحُلِ: أَيَاتُهَا ٩٤)

অর্থ ঃ ৯৭. যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, সে পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি (আল্লাহ তা'আলা) তাকে দুনিয়াতেই হায়াতান তৈয়্যেবাহ এক সুখময়, শান্তিময় জীবন দান করব এবং তার ভাল কাজের বিনিময়ে তাকে পুরস্কার প্রদান করব।

(১৬ সূরা আন-নহল : আয়াত ৯৭

### ৬৮০. হে মু'মিনগণ তোমরা 'রায়িনা' বলো না উন্যুরনা বল এবং ভনতে থাক

وَلَوْ اَ نَّهُرْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةً مِّنْ عِنْدِ اللّهِ خَيْرٌ ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٣) يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُولُوْا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ، وَلِلْكُغِرِيْنَ عَنَابٌ اَلِيْرٌ (١٠٣) (٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : اٰيَاتُهَا ١٠٣-١٠٣)

অর্থ: ১০৩. যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহভীরু হত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত। ১০৪. হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না- 'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

(২ সূরা আল বাঝারা : আয়াত ১০৩-১০৪)

# Namaje Pathita Sura

### ৬৮১. আল্লাহ কেয়ামত দিনের মালিক

### সূরা ফাতিহা

অর্থ : ১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমরাই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(১ সূরা ফাতিহা : আয়াত ১-৭)

### ৬৮২. মানুষ ধাংস হোক সে কত অকৃতজ্ঞ

### সূরা আবাসা (অংশ বিশেষ)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَّا اَكْفَرَة (١٤) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ تُطْفَةٍ مَخَلَقَهُ فَقَلَّرَة (١٩) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَة (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَاقْبَرَة (٢١)

(٨٠ سُوْرَةُ عَبُسَ : أَيَاتُهَا ١٤-٢١)

অর্থ: ১৭. মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ। ১৮. তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? ১৯. শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তাকে সুপরিমিত করেছেন। ২০. অত:পর তার পথ সহজ করেছেন, ২১. অত:পর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে।

(৮০ সূরা আবাসা : আয়াত ১৭-২১)

# ৬৮৩. নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রস্লের আনীত বাণী

### সূরা আত তাকভীর (অংশ বিশেষ)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْلَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (٢٠) مُّطَاعٍ ثَمَّ آمِيْنٍ (٢١) وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) (٨١ سُوْرَةُ التَّكُويْرِ: أَيَاتُهَا ١٩-٢٣)

অর্থ: ১৯. নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, ২০. যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, ২১. সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। ২২. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন।

(৮১ সূরা আত তাকভীর : আয়াত ১৯-২২)

# ৬৮৪. সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ জানে যা তোমরা কর

## সূরা ইনফিতার (অংশ বিশেষ)

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ الْإَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَعِيْمٍ (١٣) يَّصْلُونَهَا يَوْ؟ الرِّيْنِ (١٥) وَمَا هُرْ عَنْهَابِغَالِبِيْنَ (١٦) (٨٢ سُوْرَةُ الْإِنْفِظَارِ : أَيَاتُهَا ١١-١٦)

অর্থ: ১১. সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। ১২. তারা জানে যা তোমরা কর। ১৩. সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। ১৪. এবং দৃষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে; ১৫. তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। ১৬. তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (৮২ সূরা ইনফিতার: আয়াত ১১-১৬)

### ৬৮৫. সে দিন কেউ কারও উপকার করতে পারবে না

وَمَّاأَدْرُكَ مَايَوْاً الرَّيْنِ (١٤) ثُرُّمَّ أَدْرُكَ مَا يَوْاً الرَّيْنِ (١٨) يَوْاً لاَتَهْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا مَ وَالْأَمْرُيَوْمَئِنِ لِلَّهِ (١٩) (١٩) وَمَّاأَدُرُكَ مَا يَوْاً الرَّيْنِ اللهِ (١٩) يَوْاً لاَتَهْلِكُ نَفْسٌ لِيَنْفِسٍ شَيْئًا مَ وَالْأَمْرُيَوْمَئِنِ لِلَّهِ (١٩)

অর্থ: ১৭. আপনি জানেন, বিচার দিবস কিঃ ১৮. অত:পর আপনি জানেন, বিচার দিবস কিঃ ১৯. যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র।

(৮২ সুরা ইনফিতার : আয়াত ১৭-১৯)

### ৬৮৬. যারা- অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করতো

### সূরা আত তাতফীফ (অংশ বিশেষ)

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِيْنَ امْنُواْ يَضْحَكُوْنَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوْا بِهِرْ يَتَغَامَزُوْنَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى اَهْلِهِرُ انْقَلَبُوْا فَكِهِرُ انْقَلَبُوْا عَلَيْهِرْ عَفِظِيْنَ (٣٣) وَإِذَا رَاوْهُرْ قَالُوْا إِنَّ هَٰوُلَا ِ لَضَالُوْنَ (٣٣) وَمَّا اُرْسِلُوْا عَلَيْهِرْ عَفِظِيْنَ (٣٣)

(٨٣ سُوْرَةُ الْمُطَقِّفِيْنَ : أَيَاتُهَا ٢٩-٣٣)

অর্থ: ২৯. যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। ৩০. এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। ৩১. তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। ৩২. আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত: নিশ্বয় এরা বিভ্রান্ত। ৩৩. অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করপে প্রেরিত হয়নি। (৮৩ সুরা আততাতফীফ: আয়াত ২৯-৩৩)

৬৮৭. আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদের উপহাস করছে

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ أَمَّنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ (٣٣) عَلَى الْأَرَائِكِ ، يَنْظُرُوْنَ (٣۵) مَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (٣٦) (٣٦) (٣٦) مَلْ يُوْبَ الْمُفَقِيْنَ : أَيَاتُهَا ٣٦-٣٦)

অর্থ: ৩৪. আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। ৩৫. সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, ৩৬. কাফেররা যা করত তার প্রতিফল পেয়েছে তোঃ (৮৩ সূরা আততাতফীফ: আয়াত ৩৪-৩৬)

#### ৬৮৮. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে

## সূরা ইন্শিক্বাক (অংশ বিশেষ)

فَاَمًّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَٰبَةً بِيَمِيْنِهِ (4) فَسَوْنَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (٨) وَّيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسرُوْرًا (٩) (٣٠ سُوْرَةَ الْإِنْشِقَاقِ : أيَاتُهَا ٤-٩)

অর্থ : ৭. যাকে তার আমলনামা ভান হাতে দেয়া হবে, ৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে ৯. এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হাইচিত্তে ফিরে যাবে। (৮৪ সূরা আল ইনশিক্ষক : আয়াত ৭-৯)

### ৬৮৯. যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَٰبَهُ وَرَاءً ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْنَ يَنْعُوْا ثُبُوْرًا (١١) وَّيَصْلَى سَعِيْرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِيَ آَهْلِهِ مَسْرُوْرًا (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ (١٣) (٨٣ سُوْرَةَ الْإِنْهِقَاقِ : أَيَاتُهَا ١٠-١٣)

অর্থ : ১০. এবং যাকে তার আমল নামা পিঠের পশ্চাদিক থেকে দেয়া হবে, ১১. সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, ১২. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। ১৪. সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (৮৪ সূরা আল ইনশিক্ষকত্ব : আয়াত ১০-১৪)

### ৬৯০. যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদের জন্য আছে জানাত

### সূরা বুরুজ (অংশ বিশেষ)

الَّذِينَ لَهُ مُلْكُ السَّهُوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْ هَمِيْهُ ﴿ ﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْ هَمِيْهُ ﴿ ﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُرْ جَنَّتُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَثْمُرُ عَذَابُ الْحَرِيْقِ (١٠) إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُرْ جَنَّتُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ ﴿ ذَلِكَ الْغَوْزُ الْكَبِيْرُ (١١)

(٨٥ سُوْرَةَ الْبُرُوْجِ : أَيَاتُهَا ٩-١١)

অর্থ : ৯. যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। ১০. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অত:পর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শান্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। ১১. যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্করিনীসমূহ। এটাই মহা সাফল্য।

(৮৫ সুরা বুরুজ : আয়াত ৯-১১)

# ৬৯১. নিশ্চয় কুরআন সত্য - মিথ্যার ফয়সালা

# সূরা আতৃ তারিকু (অংশ বিশেষ)

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٣) إِنَّهُرْ يَكِيْدُونَ كَيْدًا (١٥) وَّآكِيْدُ كَيْدًا (١٦) فَمَوِّلِ الْكُغِرِيْنَ آمُولُهُرْ رُوَيْدًا (١٤)

(٨٦ سُوْرَةُ الطَّارِقِ : أَيَاتُهَا ١٣-٤١)

অর্থ : ১৩. নিশ্চয় কুরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা ১৪. এবং এটা উপহাস নয়। ১৫. তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, ১৬. আর আমিও কৌশল করি। ১৭. অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন-কিছু দিনের জন্যে। (৮৬ সূরা আত্ব তারিক : আয়াত ১৩-১৭)

### ৬৯২. যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে

### সূরা আল আলা (অংশ বিশেষ)

وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسُرِٰى (٨) فَلَكِّرُ إِنْ تَّفَعَتِ النِّكُرِٰى (٩)

(٨٤ سُوْرَةُ الْإَعْلَى : أَيَاتُهَا ٨-٩)

অর্থ : ৮. আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। ৯. উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন। (৮৭ সূরা আল আলা : আয়াত ৮-৯)

### ৬৯৩. যে হত ভাগা সে উপদেশ উপেক্ষা করবে

سَيَنَّ كُّرُمَنَ يَّخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرِى (١٢) ثُيَّ لاَيَهُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيَى (١٣)
(١٠- سُوْرَةُ الْإَعْلَى: أَيَاتُهَا ١٠-١٣)

অর্থ: ১০. যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, ১১. আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, ১২. সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। ১৩. অত:পর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না।

(৮৭ সূরা আল আলা : আয়াত ১০-১৩)

### ৬৯৪. পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী

قَنْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّى (١٣) وَذَكَرَ اشْرَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيْوةَ النَّثَيَا (١٦) وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى (١٠) (٩٤ مُوْرَةُ الْآغَلَى: أَيَاتُهَا ١٣-١٤)

অর্থ: ১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় ১৫. এবং তার পালনকর্তার নাম স্বরণ করে, অত:পর নামাজ আদায় করে। ১৬. বস্তুত: তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, ১৭. অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (৮৭ সূরা আল আলা: আয়াত ১৪-১৭)

#### ৬৯৫. আপনি তাদের শাসক নন

### স্রা আল গাশিয়াহ (অংশ বিশেষ)

فَنَكِّرْ سَ إِنَّهَا ۚ اَنْتَ مُنَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِرْ بِهُصَيْطِرِ (٢٣) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَزِّبُهُ اللَّهُ الْعَلَابُ الْاَكْبَارَ (٢٣) (٢٣) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَزِّبُهُ اللَّهُ الْعَلَابُ الْاَكْبَارَ (٢٣-٣) (٣٣-١٠)

অর্থ: ২১. অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, ২২. আপনি তাদের শাসক নন, ২৩. কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, ২৪. আল্লাহ তাকে মহা আযাব দেবেন।

(৮৮ সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ২১-২৪)

#### ৬৯৬, তোমরা ধন সম্পদ প্রাণভরে ভালবাস

### সূরা আল ফজর (অংশ বিশেষ)

وَتَاكُلُوْنَ التَّرَاثَ اَكُلاً لَّمًا (١٩) وَتُحِبُّوْنَ الْهَالَ حُبًّا جَمَّا (٢٠) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكَّا دُكًّا دُكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُكَ وَالْهَلَكُ (٢٠) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكَّا دُكًّا دُكًّا الْتُرْفُ دُكَّ الْوَالْثَ وَالْهَلَكُ (٢٢) وَجَامَّا يَوْمَعُنِ بِجَهَنَّرَ يَوْمَعُنِ يَّتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَاَتَّى لَدُ الزِّكُرِى (٢٣) (٨٩)  $^{(4)}$  (٢٣) وَجَامَا يَوْمَعُنِ بِجَهَنَّرَ يَوْمَعُنِ يَّتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَاَتَّى لَدُ الزِّكُرِى (٢٣)  $^{(4)}$  (٢٣) وَجَامَا يَوْمَعُنِ بِجَهَنَّرَ يَوْمَعُنِ يَّتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَاَتَّى لَدُ الزِّكُرِى (٢٣) وَجَامَا وَمَعْنِ النَّهُ وَالْهَا وَالْمَالُ وَالْمُعَلِي وَالْهَالُولُولُ النَّهُ وَالْهَالُولُ وَالْمَالُولُولُ النَّالُولُولُ النَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُعَلِي وَالْمَالُولُولُ النَّهُ وَالْمَالُولُولُ النَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَالُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ৬৯৭. সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখেনি?

(৮৯ সুরা আল ফজর : আয়াত ১৯-২৩)

### সুরা আল বালাদ (অংশ বিশেষ)

آيَحْسَبُ اَنْ لَرْ يَرَّةً اَمَنَّ (٤) اَلَرْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ (٩) وَعَنَيْنُهُ النَّجُنَيْنِ (١٠) (١٠ سُورَةُ الْبَلَدِ: (١٠-١ اَيَاتُهَا ١٠-١)

অর্থ : ৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? ৮. আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, ৯. জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়? ১০. বস্তুত: আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (৯০ সূরা আল বালাদ : আয়াত ৭-১০)

### ৬৯৮. যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফল কাম হয়

### সূরা আল শামস (অংশ বিশেষ)

فَٱلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوٰهَا (^) قَلْ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا (٩) وَقَلْ غَابَ مَنْ دَسُّهَا (١٠) (١١ سُوْرَةَ الشَّبْسِ: أَيَاتُهَا ^-١١)

অর্থ : ৮. অত:পর তাকে তার অসংকর্ম ও সংকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, ৯. যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়, ১০. এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১ সূরা আশ শামস : আয়াত ৮-১০)

### ৬৯৯. আমার (আল্লাহর) দায়িত্ব পথ- প্রদর্শন করা

### স্রা আল লায়ল (অংশ বিশেষ)

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَىٰ لَا اللَّهُ مِرَةً وَالْأُولَى (١٣) فَانْذَرْتُكُرْ نَارًا تَلَظَّى (١٣) لاَيَصْلُهَا إِلاَّ الْاَشْقَى (١٥) (٩٠ سُوْرَةَ الْيْل: أَيَاتُهَا ١٢-١٥)

অর্থ : ১২. আমার দায়িত্ব পথপ্রদর্শন করা। ১৩. আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। ১৪. অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। ১৫. এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। (৯২ সূরা আল লায়ল : আয়াত ১২-১৫)

### ৭০০. আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়

### সূরা আদ্ব দ্বোহা

وَالضَّحٰى (۱) وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى (۲) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْأَمْرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٣) وَلَسُوْنَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (۵) ٱلَرْ يَجِنْكَ يَتِيْمًا فَاوِلَى (٦) وَوَجَنَكَ ضَالًا فَهَنَى (٤) وَوَجَنَكَ عَائِلاً فَاغْنَى (٨) فَآمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ (٩) وَآمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ (١٠) وَآمَّا بِنِعْهَ رَبِّكَ فَحَنِّتْ (١١) (٩٣ سُوْرَةُ الشَّحَٰى: أَيَاتُهَا ١-١١)

অর্থ: ১. শপথ পূর্বাহ্নের, ২. শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, ৩. আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। ৪. আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। ৫. আপনার পালনকর্তা সত্ত্রই আপনাকে দান করবেন, অত:পর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। ৬. তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননিং অত:পর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ৭. তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অত:পর পথপ্রদর্শন করেছেন। ৮. তিনি আপনাকে পেয়েছেন নি:স্ব, অত:পর অভাবমুক্ত করেছেন। ৯. সূত্রাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; ১০. সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না ১১. এবং আপনি পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করেন।

(৯৩ সূরা আদ্ব দ্বোহা : আয়াত ১-১১)

#### ৭০১. নিশ্চয় কষ্টের পর স্বস্তি রয়েছে

### সূরা ইন্শিরাহ

اَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ مَنْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِيَّ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٣) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (۵) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٤) وَالْي رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

(٩٣ سُوْرَةُ الضُّعَى : إِيَّاتُهَا ١-١١)

অর্থ : ১. আমি কি আপনার বক্ষ উনুক্ত করে দেইনি? ২. আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, ৩. যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দু:সহ। ৪. আমি আপনার আলোচনাকে সমৃচ্চ করেছি। ৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৭. অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। ৮. এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। (৯৪ সূরা আল ইনশিরাহ: আয়াত ১-৮)

## ৭০২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে

## সূরা আত্ ত্বীন

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ (۱) وَطُوْرٍ سِيْنِيْنَ (۲) وَهٰذَا الْبَلَٰنِ الْاَمِيْنِ (۳) لَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (۳) ثُمَّ رَدَدْنُهُ اَشْفَلَ سِٰفِلِيْنَ (۵) إِلَّا الَّذِيْنَ اَمْنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحَٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَهْنُوْنٍ (۱) فَهَا يُكَنِّبُكَ بَعْنُ بِالرِّيْنِ (۵) اَلَيْسَ اللّهُ بِاَحْكَمِ الْحَكِبِيْنَ (۸)

(90 سُوْرَةُ التِّيْنِ : أَيَاتُهَا ١-٤)

অর্থ: ১. শপথ আঞ্জীর (ভূমুর) ও জয়তুনের, ২. এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের, ৩. এবং এই নিরাপদ নগরীর। ৪. আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে ৫. অত:পর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে ৬. কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সংকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার। ৭. অত:পর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে? ৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন? (৯৫ সূরা আতত্ত্বীন: আয়াত ১-৭)

### ৭০৩. আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না

### সূরা আলাক

إِثْرَاْ بِإِسْرِ رَبِّكَ الَّذِي عَلَقَ (١) عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) إِثْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَأَ (٣) الَّذِي عَلَّرَ بِالْقَلَرِ (٣) عَلَّرَ الْإِنْسَانَ مَالَرْ يَعْلَرْ (۵) (٩٦ سَوْرَة العَلَقِ: إِيَاتُهَا ١-٥)

অর্থ: ১. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। ৩. পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬ সূরা আলাক: আয়াত ১-৫)

### ৭০৪. সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে

كُلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَى (٤) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى(٨) أَرَءَيْتَ النِّيْ يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا مَلَّى (١٠) أَرَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُنَّى(١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُولَى (٢١) (٩٠ سُوْرَةَ الْعَلَقِ: أَيَاتَهَا ٢-١٢)

অর্থ: ৬. সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, ৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। ৮. নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই মানুষের প্রত্যাবর্তন হবে। ৯. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে ১০. এক বান্দাকে যখন সে নামাজ পড়ে? ১১. আপনি কি দেখেছেন যদি সে সংপথে থাকে ১২. অথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়।

(৯৬ সূরা আলাক : আয়াত ৬-১২)

### ৭০৫. সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখেন

اَرَءَيْتَ إِنْ كَنَّبَ وَتَوَلَّى (٣١) اَلَرْ يَعْلَرْ بِاَنَّ اللّهَ يَرِى(٣١) كَلاَّ لَئِنْ لَرْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّامِيَةِ (١٥) نَامِيَةٍ كَاذِبَةٍ غَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَنْعُ نَادِبَةً (١٤) سَنَنْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلاَّ ، لاَتُطِعْهُ وَاشْجُنْ وَاثْتَرِبْ (١٩)

(97 سُوْرَةُ الْعَلَقِ : أَيَاتُهَا ١٣-١٩)

অর্থ: ১৩. আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেনা ১৫. কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মন্তকের সামনের কেশগুল্ছ ধরে হেঁচড়াবই- ১৬. মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুল্ছ। ১৭. অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। ১৮. আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে ১৯. কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন। (১৬ সূরা আলাক: আয়াত ১৩-১৯)

### ৭০৬. শবে কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

### সূরা কদর

إِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَارِ (١) وَمَا آدُركَ مَا لَيْلَةُ الْقَانِ (٢) لَيْلَةُ الْقَانِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرِ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِي مَنْ الْفَهُو (٥) (٩٠ سُوْرَةُ الْقَانِ : إِيَاتُهَا ١-٥) فِيْهَا بِإِذْكِ رَبِّهِرْ مِنْ كُلِّ آمْرِ (٣) سَلْرٌ لله هِي حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ (٥) (٩٠ سُوْرَةُ الْقَانِ : إِيَاتُهَا ١-٥)

অর্থ: ১. আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। ২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? ৩. শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। ৫. এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (৯৭ সূরা কদর: আয়াত ১-৫)

# ৭০৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা

### স্রা বাইয়্যিনাহ

لَمْ يَكُنِ النَّذِينَ كَفُرُوا مِن آهَلِ الْكِتْبِ وَالْهُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ مَتَّى تَآتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُوْلٌ مِن آهَلِ اللّهِ يَتْلُوا مُحُفًا مُّطَهَّرَةً (٣) فِيمَا كُتُبٌ قَيِّمَةً (٣) وَمَا تَفَرَّقَ النَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ النَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ النَّذِينَ أَوْتُوا الرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن آهَلِ الْكِتْبِ اللّهُ مُخْلِمِيْنَ فِي لَهُ النِّيْنَ عَنْهُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن آهَلِ الْكِتْبِ وَالْهُ مُخْلِمِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلِمِينَ فِيهَا دَاولَئِكَ مُرْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ النَّذِينَ الْمَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلُوتَ وَمُوا عَمْ هُرُ هَرُّ الْبَرِيَّةِ (٤) إِنَّ النَّذِينَ الْمَثُولُ وَعَمِلُوا الصَّلُوتَ وَمُوا عَنْهُ مُ مُنْ الْبَرِيَّةِ (٤) جَزَّاؤُمُر عِنْنَ رَبِّهِمْ جَنِّتَ عَنْنِ تَجْرِئَ مِنْ تَحْتِمَا الْإَنْهُرُ عَلِيفِينَ فِيهَا السَّلُوتَةِ : إِيَاتُهَا ١-٨) ولَنْ لَكُونُ مَنْنَ وَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُوا عَنْهُ لَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُوا عَنْهُ لَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُوا عَنْهُ لَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُوا عَنْهُ لَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُوا عَنْهُ لَلّهَ لَهِي كَيْ وَيْهَا الْمَالِولِي لَقَلْ إِلَيْنَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُوا عَنْهُ لَولِكَ لَكُونُ عَهِي رَبِّدُ (٨) (٩٥ سُورَةَ الْبَيْنَةِ : إِيَاتُهَا ١-٨)

অর্থ: ১. আহলে-কিতাব ও মৃশরেকদের মধ্যে যারা কাকের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুম্পষ্ট প্রমাণ আসত। ২. অর্থাৎ, আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, ৩. যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। ৪. অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিদ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুম্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। ৫. তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। ৬. আহলে-কিতাব ও মৃশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

(৯৮ সূরা বাইয়্যিনাহ : আয়াত ১-৮)

## ৭০৮. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে

### সূরা যিলযাল

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْفُ زِلْزَالَهَا (١) وَآخُرَجَتِ الْأَرْفُ اَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا (٣) يَوْمَئِنٍ تُحَرِّتُ اَغْبَارَهَا (٣) بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا (۵) يَوْمَئِنٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْهَالَهُرْ (٦) فَهَنْ يَّعْهَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَّهُ (٤) وَمَنْ يَعْهَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَّرَهُ (٨)

(٩٩ سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ: أَيَاتُهَا ١-٨)

অর্থ : ১. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ২. যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে ৩. এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? ৪. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। ৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অত:পর কেউ অণু পরিমাণ সংকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসংকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (৯৯ সূরা যিল্যাল: আয়াত ১-৮)

### ৭০৯. সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে

### সূরা আদিয়াত

وَالْعَارِيْتِ مَنَحًا (۱) فَالْهُوْرِيْتِ قَنْمًا (۲) فَالْهُغِيْرِٰتِ مُبْحًا (۳) فَاَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا (۲) فَوَسَطْنَ بِهِ جَهْعًا (۵) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيْدٌ (٤) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَرِيْدٌ (٨) أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَمُثِنِ لَّخَبِيْرٌ (١١) (١٠ سُورَةُ الْعَارِيْتِ : أَيَاتُهَا ١-١١)

অর্থ: ১. (সেসব) ঘোড়ার কসম, যারা হেসা ধ্বনি করে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ায় ২. আর (পদাঘাতে) অগ্নিকুলিঙ্গ উড়ায়। ৩. তারপর অতিভারে হঠাৎ (জনপদে) আক্রমণ চালায়। ৪. আর এ সময়ে ধুলি উড়ায়। ৫. আর এরূপ অবস্থায় শক্রদের ভিতরে ভিড়ের মধ্যে চুকে পড়ে। ৬. অবশ্যই মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ৭. এবং সে নিজেই তা জানে। ৮. আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের লালসায় উন্মন্ত; ৯. তবে সে কি সেই সময় সম্বন্ধে জানে না, যখন কবরে সমাহিত সবকিছু বের হয়ে আসবে? ১০. এবং (মানুষের) দিলে (অন্তরে) লুকানো সবকিছু (বের হয়ে আসবে)। প্রকাশিত হবে? ১১. সেদিন তাদের কী হবে তার রব অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত হবেন (আছেন)। (১০০ সূরা আদিয়াত: আয়াত ১১)

www.quranerbishoy.com Page: 234

# ৭১০. যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে

### সূরা কারিআ

ٱلْقَارِعَةُ (١) مَاالْقَارِعَةُ (٢) وَمَّا آذَرِكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْاَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْفِ (٣) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ (۵) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَةُ (٦) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٤) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَةُ (٨) فَاَمَّةُ هَاوِيَةً (٩) وَمَّا اَدْرِكَ مَاهِيَهُ (١٠) فَارَّحَامِيَةً (١١)

(١٠١ سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ : أَيَاتُهَا ١-١١)

অর্থ : ১. করাঘাতকারী, ২. করাঘাতকারী কি? ৩. করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? ৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত ৫. এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। ৬. অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে সুখীজীবন যাপন করবে ৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে, ৯. তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। ১০. আপনি জানেন তা কি? ১১. প্রজ্জ্বাত অগ্নি।

(১০১ সূরা কারেয়া : আয়াত ১-১১)

#### ৭১১. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে

### সূরা তাকাসুর

اَلْهِكُمُ التَّكَاثُوُ (١) مَتَّى زُرْتُمُ الْهَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْنَ تَعْلَمُوْنَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْنَ تَعْلَمُوْنَ (٣) كُلَّا لَوْتَعْلَمُوْنَ عِلْمَ النَّعِيْمِ (١٠ عُرَةً التَّكَاثُونَ عِلْمَ النَّعِيْمِ (١٠ عُرَةً التَّكَاثُونِ (١٠ عَوْرَةً التَّكَاثُونِ (١٠ عَوْرَةً التَّكَاثُونِ (١٠ عَوْرَةً التَّكَاثُونَ (١٠ عَنْرَ وَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَ

অর্থ: ১. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, ২. এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। ৩. এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্রই জেনে নেবে। ৫. কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭. অত:পর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

(১০২ সূরা তাকাসুর : আয়াত ১-৮)

### ৭১২. নিক্য় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

### সূরা আছর

وَالْعَصْرِ (۱) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى غُسْرٍ (۲) إِلاَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ (٣) (٣) اللهِ الل

অর্থ : ১. কসম যুগের, ২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ৩. কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। (১০৩ সূরা আছর : আয়াত ১-৩)

### ৭১৩. সে কি মনে করে তার অর্থ তার সাথে চিরকাল থাকবে

### সূরা হুমাযাহ

وَيْلٌ لِّكُلِّ مُّهَزَةٍ لُّهَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَةً (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَدُ أَعْلَنَةً (٣) كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطَّهَةِ (٣) وَمَّا لَكُلِّ مُهَزَةٍ لُهُزَةً (١) الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَةً (٢) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِنَةِ (٤) إِنَّهَا عَلَيْهِرْ مُّؤْمَنَةً (٨) فِي عَهَدٍ مُّهَادَةٍ (٩) أَدُركَ مَا الْحُطَهَة (۵) اللهِ الْمُوقَلَةُ (٦) اللهِ الْمُوقَلَةُ (٦) اللهِ الْمُوقَلَةُ (٦) اللهِ الْمُوقِلَةُ (٦) اللهِ الْمُوقِلَةُ (١٠) اللهِ الْمُوقِلَةُ (١٠) اللهِ الْمُوقِلَةُ (١٠) اللهِ ا

অর্থ : ১. প্রত্যেক পশ্চাতে ও সমুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, ২. যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে ৩. সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। ৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিউকারীর মধ্যে। ৫. আপনি কি জানেন, পিউকারী কি? ৬. এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ৭. যা হ্বদয় পর্যন্ত পৌছবে। ৮. এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, ৯. লম্বা লম্বা খুঁটিতে। (১০৪ সূরা হুমাযাহ : আয়াত ১-৯)

# ৭১৪. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি সূরা ফীল

ٱلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ (١) ٱلَمْ يَجْعَلْ كَيْنَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَّٱرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٣) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّٱكُولٍ (۵) (١٠٥ سُوْرَةُ الْفِيْلِ: أَيَاتُهَا ١-٥)

অর্থ: ১. আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। ৫. অত:পর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। (১০৫ সূরা ফিল: আয়াত ১-৫)

# ৭১৫. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার সূরা কোরাইশ

لإِيْلُفِ تُرَيْشٍ (١) الْفِهِرْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ مِٰنَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي ٱطْعَمَهُرْ مِّنْ جُوْعٍ وَّامَنَهُرْ مِّنْ خَوْنٍ (٣)

(١٠٦ سُوْرَةً تُرَيْشِ : أَيَاتُهَا ١-٣)

অর্থ : ১. কোয়ায়েশের আসক্তির কারণে, ২. আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। ৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার ৪. তিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (১০৬ সূরা কোরাইশ: আয়াত ১-৪)

### ৭১৬. দুর্ভোগ সেসব নামাজীর যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে

### সূরা মাউন

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَنِّبُ بِالدِّيْنِ (١) فَذَٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْرَ (٢) وَلاَيَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (٣) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ (٣) الَّذِيْنَ هُرْ عَنْ صَلَاتِهِرْ سَاهُوْنَ (۵) اَلَّذِيْنَ هُرْ يُرَاّءُوْنَ (٦) وَيَهْنَعُوْنَ الْهَاعُوْنَ (٤)

(١٠٤ سُوْرَةُ الْهَاعُوْنِ : أَيَاتُهَا ١-٤)

অর্থ : ১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যাবলে? ২. সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাকা দেয় ৩. এবং মিসকীনকে অনু দিতে উৎসাহিত করে না। ৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, ৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর; ৬. যারা লোক-দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে ৭. এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না। (১০৭ সূরা মাউন : আয়াত ১-৭)

### ৭১৭. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি

### সূরা কাওসার

إِنَّا آعَطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ مُوَ الْإَبْتَرُ (٣) (١٠٨ سُوْرَةَ الْكَوْثَرِ: اَيَاتُهَا ١-٣)

অর্থ : ১. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। ২. অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন। ৩. যে আপনার শক্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ (১০৮ সূরা কাওসার : আয়াত ১-৩)

### ৭১৮. আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর

### সূরা কাফিরুন

قُلْ يَاَيُّهَا الْكُفِرُوْنَ (١) لَآاَعْبُلُ مَاتَعْبُلُوْنَ (٢) وَلَآ اَنْتُرْ عٰبِلُوْنَ مَّا اَعْبُلُ (٣) وَلَآ اَنْتُرْ عٰبِلُوْنَ مَّا اَعْبُلُ (٣) وَلَآ اَنْتُرْ عٰبِلُوْنَ مَّا اَعْبُلُ (٣) وَلَآ اَنْتُرْ عَبِلُوْنَ الْمَاتُهَا ١٠٦) عٰبِلُوْنَ مَّا اَعْبُلُ (۵) لَكُرْ دِيْنُكُرْ وَلِيَ دِيْنِ (٦) (١٠٩ سُوْرَةَ الْكُفِرُونَ : اٰبَاتُهَا ١٠٦)

অর্থ: ১. বলুন, হে কাফেরকুল, ২. আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর। ৩. এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি ৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। ৫. তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। ৬. তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

(১০৯ সূরা কাফির্নন : আয়াত ১-৬)

### ৭১৯. নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী

### সূরা নছর

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْغَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَلْهُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ اَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْلِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

(١١٠ سُوْرَةُ النَّصْرِ : أَيَاتُهَا ١-٣)

অর্থ: ১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, ৩. তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। (১১০ সুরা নছর: আয়াত ১-৩)

#### ৭২০. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক

### সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَنَّا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (۱) مَّا اَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ (۲) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (۳) وَّامْرَاَتُهُ مَمَّالَةَ الْعَطَبِ (۳) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ بِّنْ مَّسَلٍ (۵) (۱۱۱ سُوْرَةَ اللَّهَبِ: أِيَاتُهَا ١-۵)

অর্থ : ১. আবু লাহাবের হস্তদ্ম ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, ২. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। ৩. সত্ত্রই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে ৪. এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে, ৫. তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে। (১১১ সূরা লাহাব : আয়াত ১-৫)

# ৭২১. আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি কেউ তাকে জন্ম দেয়নি সুরা এখলাছ

(٣-) اَللَّهُ اَحَلُّ (١) اَللَّهُ الصَّهَلُ (٢) لَرْ يَلِنْ وَلَرْ يُولَنْ (٣) وَلَرْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً اَحَلُّ (١٣) (١٣ سُوْرَةَ الْإِعْلَاسِ: اٰيَاتُهَا ١٠٠٥ कर्ष: ك. रल्न, जिनि आल्लार, এक, ২. आल्लार अप्र्थाপिकी, ৩. जिनि काউ कि जन्न मिनि এवर कि जिल जन्न मिन्न 8. এবং তার সমত্ল্য কেউ নেই। (১১২ সূরা এখলাছ: আয়াত ১-৪)

### ৭২২. আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি হিংসুকের অনিষ্ট থেকে

### সূরা ফালাকু

قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَ مِنْ شَرِّ النَّفْثُتِ فِي الْعُقَادِ (٣) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵) (١٣ سُوْرَةُ الْفَلَقِ: أَيَاتُهَا ١-٥)

অর্থ: ১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪. গ্রন্থিতে ফুঁংকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

(১১৩ সূরা ফালাকু : আয়াত ১-৫)

### ৭২৩. আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

### সূরা নাস

قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ (٣) اَلَٰذِينُ يُوَسُوِسُ فِيْ مُلُوْدٍ النَّاسِ (۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) (١٣ سُوْرَةُ النَّاسِ : أَيَاتُهَا ١-٦)

অর্থ: ১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের মা'বুদের ৪. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আঅগোপন করে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬. জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (১১৪ সূরা নাস: আয়াত ১-৬)

### ৭২৪. আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই

#### জায়নামাজের দোয়া

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্ হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দা হানীফাওঁ অমা আনা মিনাল্ মুশরিকীন।
অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র তাঁর দিকে একাগ্রচিত্তে মুখ করলাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি
করেছেন। বস্তুত আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

#### ৭২৫. আল্লাহর নাম অত্যন্ত বরকতময়

#### সানা

سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْهُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَّه غَيْرُكَ.

বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবরাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা- ইলাহা গাইরুকা।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার নাম অত্যন্ত বরকতময় এবং তোমার মহত্ত্ব অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ (ইবাদতের যোগ্য) নাই।

# ৭২৬. হে প্রিয় নবী আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত বরকত বর্ষিত হউক

### তাশাহ্ছদ/আন্তাহিয়াতু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَ ٱ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْهَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ طَ اَلسَّلاَ ٱ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ ﴿ اَشْهَلُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَلُ اَنَّ مُحَبَّدًا عَبْلٌ ﴿ وَرَسُوْلُهُ ۞

বাংলা উচ্চারণ: আতাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াতায়্যিবাতু আছ্ছালামু আলাইকা আইয়্যহান্ নাবিয়্য ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আছ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ ছালিহীন। আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

অর্থ : মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ও সব রকমের বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎ বান্দাদের (মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশ্তাগণের) উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ নাই এবং ইহাও সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্যুই হ্যরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা ও তাঁর রাছুল।

### ৭২৭. নিশ্য তুমি আল্লাহ প্রশংসিত ও সুমহান

### দরূদ শরীফ

اَللّٰهُرَّ صَلِّ عَلَى مُحَّمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرُهِيْرَ وَعَلَى ال ِابْرُهِيْرَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ ﴿ اللّٰهُرَّ بَارِكَ عَلَى اللّٰهُرَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ اِبْرُهِيْرَ وَعَلَى الْ اِبْرُهِيْرَ اللّٰهَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহ্মা ছাল্লি আলা মুহামাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহামাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইরাহীমা ইরাহীমা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহ্মা বারিক আলা মুহামাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহামাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রঅহীমা ইরাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও তাঁর আওলাদের (বংশধরগণের) উপর রহমত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সুমহান। হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লান্থ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁর আওলাদের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সুমহান।

### ৭২৮. হে আল্লাহ! আমি আপন নফছের উপর বহু জুলুম করেছি

### দোয়ায়ে মাছুরা-১

اَللّٰهُرَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَايَغْفِرُ النُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْدِ \*

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুমা ইন্নী জালামতু নাফছি জুলমান কাছীরাওঁ ওয়া লাইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতামিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপন নফছের (দেহ ও আত্নার) উপর বহু জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউই পাপসমূহ ক্ষমা করতে পারবে না। অতএব, তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হইতে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে দয়া কর। বস্তুত: তুমিই অতি ক্ষমাকারী মহান দয়ালু।

৭২৯. হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে এবং আমার পিতা মাতাকে

### দোয়ায়ে মাছুরা-২

اَللّٰهُرَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহ্মাণফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিমান তাওয়ালাদা ওয়ালি জামীয়িল মো'মিনীনা ওয়াল মো'মিনাতি ওয়াল মুছলিমীনা ওয়াল মুছলিমাতি আল আহইয়ায়ে মিনহুমি ওয়াল আমওয়াতি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা আমাকে লালন পালন করেছে তাদেরকে, এবং সকল মু'মিন নরনারীকে ও মুসলমান নরনারীদেরকে, তাদের মধ্যে জীবিত ও মৃতদেরকে, তোমার করুণা দ্বারা। হে সকল দ্যাশীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্য়ালু।

# ৭৩০. হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি দোয়া কুনুত

اَللّٰهُرَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَاَنَكُفُرْكَ وَنَخُلَعُ وَنَتُرُكُ مَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَاَنَكُفُرْكَ وَنَخُلُعُ وَنَتُرُكُ مَنَ اللّٰهُرَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَشْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَنَابَكَ إِنّ عَنَابَكَ مِنْ اللّٰهُرَّ إِنَّاكَ اللّٰهُرَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ إِنَّا كَنْ مَنْ اللّٰهُ وَلَكُ نَعْبُدُ وَلَكُ نُصَلِّى وَنَحْفِدُ وَنَحْفِدُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَلَاكُ مَا إِنَّا عَنَابَكَ إِنَّا عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ إِنَّا مَا لَكُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَنَوْمُونُ وَمَمْتَكَ وَلَكَ نَعْبُدُ وَلَاكُ أَلِكُ اللَّهُمُ وَاللَّالُا مُلْتُعَالِكُ وَلَاكُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَاكُمْ لَا مُلْكُونُ وَلَاكُ مَلْكُونُ وَلَاكُ وَلَاكُ مُلْكُونُ وَلَكُونُ وَلَاكُ فَا مُؤْمِلُونُ وَلَاكُ فَا مُلْكُونُ وَلَاكُمُ وَاللَّهُ مُ وَلَاكُ فَالِمُ مُلْكُونُ وَلَاكُ مُلْكُونُ وَلَاكُ فَالْمُ مُلْكُونُ وَلَاكُ وَلَالُكُ وَلَاكُ فَا مُعْلَى مُنْفُولُ وَلَاكُ وَلَاكُمْ مُلْكُونُ ولَا عَلَاكُ فَالْ مُلْكُونُ وَلَاكُ فَا مُنْ اللَّهُ وَلَاكُ مُلْكُونُ وَلَاكُ فَا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَاكُ فَا لَاكُونُ وَلَا لَا لَاكُونُ وَلَاكُ مُلْكُونُ مُنْ فَا مُنْ فَا مُعَلَا مُعْرَاقًا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّالُولُ وَلَاكُونُ وَلَاكُ اللَّهُ مُلْكُولُونُ وَاللَّهُ مُلْكُولًا وَلَاكُ مُنْ فَاللَّهُ وَلَاكُ فَا مُنْ فَالْمُ لَا مُنْ فَالْكُونُ وَاللَّهُ مُنْ فَالْمُ لَالَالِكُ فَاللَّا عَلَالِكُ فَا مُنْكُولُونُ وَاللَّالُ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহ্মা ইনা নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগিফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনি আলাইকাল খাইর। ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাত্রুকু মাইয়াফ্ জুরুকা। আল্লাহ্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী ওয়ানাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছয়া ওয়ানাহফিদু ওয়ানারজু রাহমাতাকা ওয়ানাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফফারি মূলহিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! বস্তুত: আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই ও তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমার উপর ঈমান রাখি ও তোমার উপর নির্ভর করি ও তোমারই উত্তম প্রশংসা করি ও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা তোমার কৃফরী করি না এবং যারা তোমাকে মানে না আমরা তাহাদের থেকে পৃথক হয়ে যাই ও তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ি ও সেজদা করি এবং আমরা তোমারই নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা করি ও গতিশীল হই এবং আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি ও তোমার আযাবকে (কঠোর শান্তিকে) ভয় করি। নিশ্বয়্য তোমার আযাব কাফেরদিগকে ঘিরে ধরবে।

# **Quran-Biggan**

### ৭৩১. সৌরজগতের গ্রহ ১১টি

#### বিজ্ঞানের কথা:

উনবিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে মোট ৯টি গ্রহ আবিস্কার করেছিলেন। সে গ্রহ গুলোর নাম হচ্ছে: ১. বুধ ২. শুক্র ৩. পৃথিবী ৪. মঙ্গল ৫. বৃহস্পতি ৬. শনি ৭. ইউরেনাস ৮. নেপচুন ও ৯. প্লুটো।

বর্তমানে আমাদের সৌরজগতে আরো ২ টি নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার একটির নাম ভালকান অপরটি প্লানেট এক্স। ফলে বর্তমানে সৌরজগতে মোট ১১টি গ্রহ পূর্ণ হয়েছে এবং প্রত্যেক গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অথচ সৌর জগতের ১১টি গ্রহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ১৪০০ বৎসর আগেই ইউসূফ আ. এর স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে।

#### কুরআনের কথা:

Meaning: Remember when Yousuf (A) said to his father O My father indeed I saw in a dream eleven planets, the sun and the moon. I saw them prostrate themselves to me. অর্থ: ৪. যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি গ্রহ। সূর্য এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে দেখেছি। (১২ সুরা ইউসুফ: আয়াত ৪)

শুধু গ্রহ-নক্ষত্রই নয়, সৌর পরিবাবের প্রতিটি সদস্যই যে চলমান এবং ঘুর্ণায়মান সে ব্যাপারে দেখুন কালামে পাকের বাণী :

**Meaning:** It is not for the sun to overtake the Moon, nor can the night outstrip the days and they all swing along in an orbit.

অর্থ : ৪০. সূর্যের সাধ্য নেই চাঁদকে ধরে, আর রাতেরও ক্ষমতা নেই যে, দিনকে অতিক্রম করে। সকলেই নিজ নিজ কক্ষে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

(৩৬ সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৪০)

www.quranerbishoy.com Page: 245

# ৭৩২. পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল নয় গোলাকার

#### বিজ্ঞানের কথা:

পৃথিবী গোলাকার। একটা সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আকার সমতল বা চ্যাপ্টা। যুগ যুগ ধরে মানুষ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যেতে ভয় করত। কারণ তারা ভাবত, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্তে গিয়ে পড়ে যাবে। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক নৌপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে প্রমাণ করেছিলেন, পৃথিবীর আকৃতি গোল।

#### কুরআনের কথা:

দিন ও রাতের আবর্তন সম্পর্কে কুরআন নিচের আয়াতে সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে:

Meaning: Hast thos not seen how Allah causeth the hight to pass into the day and causeth the day to pass into the night.

অর্থ : ২৯. তুমি কি দেখোনি, আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করেন?" (৩১ সুরা লোকমান : আয়াত ২৯) ব্যাখ্যা : এখানে প্রবিষ্ট হওয়ার অর্থ রাত ধীরে ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে দিনে পরিবর্তিত হয় এবং ঠিক তার বিপরীতভাবে দিনও পরিবর্তিত হয় । পৃথিবীর আকার গোল বলেই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব । পৃথিবী যদি সমতল বা চ্যাপ্টা হত তাহলে হঠাৎ রাত থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাতে পরিবর্তিত হয়ে যেত ।

# ৭৩৩. ফেরাউনের মৃতদেহ মিশরের পিরামিডে সংরক্ষিত আছে

#### বিজ্ঞানের কথা:

প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে, মিশর রাজ্যের শাসক ছিল ফারাও। কুরআনে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে ফেরাউন। মিশর প্রত্নতত্ত্বিদিও গবেষকগণ সে সময়কার ফেরাউনের নাম মারনেপতাহ বলে উল্লেখ করেছেন। শাসক ছিসেবে ফেরাউন ছিল প্রচন্ত প্রতাপ সমৃদ্ধ স্বৈরাচার Autocrat। দম্ভ, অহংকার আর উদ্ধৃত্য মনোভাব তার কথা ও কাজে প্রকাশ পেত। এমনকি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করে একদিন নিজেকে সে রব (الْكَارُ الْإَكَارُ الْإَكَارُ) ঘোষণা করে বসল। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা আলা তাঁর বিশিষ্ট নবী মুসা আ. কে নির্দেশ দেন, ফেরাউনের দরবারে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার জন্য, কিন্তু ফেরাউন তাওহীদের দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না। বরং মুছা আ. ও তাঁর উন্মতদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে তাদেরকে নিয়ে গেল নীল নদের তীরে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের সাথে সাথে নদের পানি দু ভাগ হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। মুছা আ. এবং তাঁর সাথী সঙ্গীরা সে রাস্তা বেয়ে নদের ওপার চলে গেলেন। ফেরাউন এবং তার সৈন্যবাহিনী একই রাস্তা অনুসরণ করে যে-ই মাত্র নদের মাঝখানে আসল, অমনি তেউয়ের প্রচণ্ড ঝাপটা এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দিল। এমতাবস্থায় মুসা আ. বলল, "তোমাকে জনেক বার তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল, ভূমি বরং বার বার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে।

ফেরাউনের মৃত দেহটি এখনো সংরক্ষিত আছে কায়রো শহরের তাজবীরে অবস্থিত জাতীয় যাদুদরের 'রয়াল মমিজ' কক্ষে। মিশরীয় প্রত্নুত্তবিদ লরেট কর্তৃক ১৮৯৮ সালে এটি আবিস্কৃত হয় এবং দেহটি ফেরাউন মারনেপতাহর বলে সনাক্ত করা হয়। ক্রআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন ফেরাউন মারনেপতাহর মরদেহটি সংরক্ষিত ছিল নীল নদের পাড়ে অবস্থিত থিবিসের নেক্রোপলিস সমাধি ভূমিতে এবং তা মমি করা ছিল। রসায়নবিদরা আশ্চর্যবোধ করেন এ জন্য যে, কোন রাসায়নিক উপাদানে ফেরাউনের মরদেহ মমি করা হয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে মৃত দেহটিকে অবিকৃত রেখেছে? এ প্রসঙ্গে কোন কোন রসায়ন বিজ্ঞানী বলেছেন, হয়ত তখন ফেরাউনের সাথে জন্ম নিয়েছিল একদল রসায়নবিদ যাদের বিশিষ্ট আবিষ্কারের নিরিখে ফেরাউনের নিস্প্রাণ অন্তিত্ব এখনও ঠিক আছে। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্ আল-ক্রআনে ঘোষণা নিয়েছেন, ফেরাউনের মৃত দেহ রক্ষা করা হবে চিরকাল, যাতে সীমালংঘনকারী শাসক সম্প্রদায় শিক্ষা নিতে পারে।

### কুরআনের কথা :

Meaning: This day shall we save you (Feraun) in your very body so that you may be a sign to those who come after you. But indeed many among mankind are heedless to our sings.

অর্থ : ৯২. আজ আমি কেবল তোমার (ফেরাউন) মৃতদেহকেই রক্ষা করব যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাকতে পারো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমার নিদর্শনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

(১০ সুরা ইউনুস : আয়াত ৯২)

## ৭৩৪. নুহ আ. এর কিশ্তী জুদী পর্বতে অবস্থিত

#### বিজ্ঞানের কথা:

১৯৫০ সালের ঘটনা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার NASA স্থাপিত স্যাটেলাইট তুরস্কের একটি পাহাড়ের কাছাকাছি স্থান থেকে আসা মানব চক্ষুর আকৃতি বিশিষ্ট একটি বস্তুর ছবি প্রেরণ করে। ছবিটি দেখে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এ জন্য যে, মানুষের চোখের মত বিশাল এ ছবিটি কিসের হতে পারে? স্যাটেলাইট যে স্থান থেকে চিত্রটি তুলেছে তা হচ্ছে তুরস্কের জুদী পাহাড়ের কাছাকাছি স্থান। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে দীর্ঘদিনেও কোন কূল কিনারা করতে পারেন নি।

অবশেষে মার্কিন তরুণ ভূতত্ত্ববিদ ড: ভাদ্দিল জোনস সফল হলেন। তার প্রবল আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসুমন তাকে নিয়ে গেল জুদী পাহাড়ের চূড়ায়। মহাগ্রন্থ আল-কোরআন থেকে তিনি একটি তথ্য পেয়ে স্যাটেলাইট কর্তৃক প্রেরিত ছবির বাস্তবতা উপলদ্ধি করে নিলেন। কুরআনে বর্ণিত তথ্যটি হচ্ছে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহর নবী নূহ আ. মহাপ্লাবন থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি কিশ্তী নির্মাণ করেছিলেন। প্লাবন শেষে কিশ্তীটি জুদী পাহাড়ের চূড়ায় এসে ভিড়েছিল। ড: জোনস এ অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে তিনি তুরঙ্কে গিয়ে স্থানীয় প্রবীন লোকজনের কাছ থেকে হ্যরত নূহ আ. এবং তাঁর নির্মিত নৌকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে কুরআনে বর্ণিত মহাপ্লাবন সম্পর্কে তথ্য লাভ করে জুদী পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেন এবং বহু কাংজ্পিত জিনিসকে পেয়ে যান। সেটি হ্যরত নূহ আ. এর কিশ্তী। আবিষ্কৃত নৌকাটি ৫০ ফুটের অধিক চওড়া এবং দীর্ঘদিন পাহাড়ের অভ্যন্তরে থাকায় এটির মূল আকারের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

#### কুরআনের কথা:

Meaning: And the matter was ended. The Ark rested on the mount Judi. অর্থ: ৪৪. এবং কাজ শেষ হল। আর নৌকাটি জুদী পাহাড়ের কাছ এসে ভিড়ল। (১১ সূরা হুদ: আয়াত ৪৪)

### ৭৩৫. শপথ রাতে আগমনকারী উজ্জ্বল তারার

#### বিজ্ঞানের কথা:

সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত আমাদের কাছে অতি পরিচিত সূর্য (Sun) একটি জ্বলন্ত তারা। এটি পৃথিবীর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এতো উজ্জ্বল এবং বড় দেখায়। কিন্তু সূর্যের চেয়ে লক্ষণ্ডণ উজ্জ্বল এবং বিশাল আকারের তারা মহাকাশে রয়েছে। যেমন বেটলজিয়ুজ (Betelgeuse) নক্ষত্র। সূর্যের ব্যাস ১৩,৯২,০০০ কি.মি.। বেটলজিয়ুজ এর ব্যাস সূর্যের চেয়ে ৮০০ গুণ বেশী। অর্থাৎ সূর্যের মত ৫০,০০,০০,০০০ (৫০ কোটি) তারা বেটলজিয়ুজের ধারণ ক্ষমতা আছে। সূর্যের ভর ২×১০<sup>৩০</sup> কেজি। সূর্যের ভরের ৫০ গুণ বেশী ভর বিশিষ্ট দু'টি তারা আছে। এরা একে অপরের কাছাকাছি থেকে একটি যুগা তারা Binary star গঠন করেছে। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এদের একযোগে নাম দেয়া হয়েছে plasket's star। সূর্যের চেয়ে ৫০,০০০ গুণ উজ্জ্বল একটি তারা রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলে। যার নাম বানরাজ Rigel। গভীর দক্ষিণে আর একটি দীপ্ত নক্ষত্র, যার নাম (S. Doradas) এস. ডরাডাসে। এটি সূর্যের চেয়ে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) গুণ উজ্জ্বল। অতএব উল্লেখিত তারা সমূহ সুবিশাল দূরত্বে থাকার কারণে কোনটাকে বিন্দুর মত দেখা যায়। কোনটা একেবারে দেখা যায় না।

#### কুরআনের কথা:

(٨٦ سُوْرَةُ الطَّارِقِ : أَيَاتُهَا ٣-١)

**Meaning:** By the sky and the night visitant, and what will explain to you what the night visitant is? It is the star of piercing brighteness.

অর্থ: ১. শপথ আকাশের এবং রাতে আগমনকারীর। ২. আপনাকে বুঝিয়ে বলব রাতে আগমনকারী কি? ৩. এটি হচ্ছে অতি উজ্জ্বল তারা।

(৮৬ সুরা আত্ব-তারিক : আয়াত ১-৩)

### ৭৩৬. রুত্ আল্লাহর হুকুম ঘটিত

#### বিজ্ঞানের কথা:

আরবীতে প্রাণকে বলা হয় রূহ। রূহ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু কোন কিছু কূল কিনারা করতে পারেননি। ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা এ বিষয়ে মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে খুব সামান্য। রূহ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। তবে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনো থামেনি। জার্মান বসায়ন বিজ্ঞানী Baron Von Riechenbach বলেছেন, মানুষ, গাছপালা ও পশু-পাখির শরীর থেকে বিশেষ এক প্রকার জ্যোতি বের হয়। বৃটিশ ডাক্তার ওয়াল্টার কিলনার Dicyanin Dye রঞ্জিত কাঁচের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করেন, মানুষের দেহের চারপাশে ৬-৮ সেন্টিমিটার পরিমিত স্থান জুড়ে একটি উজ্জ্বল আলোর আভা মেঘের মত ভাসে। এরপর সাবেক সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলেকজাভার গুরভিচ আবিষ্কার করেন যে, জীবস্ত সব কিছু থেকে বিশেষ একটি শক্তি আলোর আকারে বের হয় যা খালি চোখে দেখা যায় না। কিরলিন ফটোগ্রাফির মাধ্যমে প্রাণী দেহের বিচ্ছুরিত এ আলোক রশ্মির ছবি ভোলা হয়। যার উৎস হচ্ছে রূহ বা প্রাণ। অতএব রূহ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সীমা এখানে -ই শেষ। অর্থাৎ 'রূহ' বিষয়ক গবেষণা তেমন অগ্রসর হবে না।

#### কুরআনের কথা:

Meaning: They ask you concerning the spirit say, the spirit is a command coming from your Lord and the Knowledge there of you have been given a little.

অর্থ : ৮৫. ওরা আপনাকে 'রহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে আপনি বলে দিন, রহ হচ্ছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসা একটি হুকুম। তবে এ বিষয়ে তোমাদের খুব সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে।

(১৭ সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত ৮৫)

#### ৭৩৭. কুরআনে কোন হরফ যোগ বিয়োগের কোন সুযোগ নেই

#### বিজ্ঞানের কথা:

ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন সকল গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র। এর বিভিন্ন সূরার শুরুতে বিচিত্র বর্ণ বিন্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। এ বর্ণ বিন্যাসকে বলা হয়- 'মুকান্তাআত' Abbreviation যেমন সূরা বাকারা শুরু হয়েছে 'আলীফ্ লাম্ মীম' মুকান্তাআত দিয়ে। মুকান্তাআত সমূহের পূর্ণ অর্থ কি হতে পারে তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে এগুলোর গাণিতিক রহস্য উন্মোচত হয়েছে। মোট ২৯টি সূরার প্রারম্ভে ১৪টি বিভিন্ন হরফ বর্ণ, ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে প্রয়োগ করা হয়েছে। এদের যোগফল ২৯+১৪+১৪ = ৫৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

আলীফ-লাম-মীম (الر) মুকান্তাআতটি মোট ৬টি সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত সূরাগুলোর আয়াতসমূহে আলীফ, লাম, মীম (الل) বর্ণ তিনটি যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। নিম্নে তার একটি পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

| সূরা    | আলিফ | লাম  | মীম         | যোগফল       | ১৯ দারা বিভাজ্য   |
|---------|------|------|-------------|-------------|-------------------|
| বাকারা  | 8৫०२ | 940  | ২১৯৫        | हर्द्ध      | ১৯ দ্বারা বিভাজ্য |
| ইমরান   | ২৫২১ | ১৮৯২ | ১২৪৯        | ৫৬৬২        | ১৯ দ্বারা বিভাজ্য |
| আনকাবুত | 988  | ¢¢8  | <b>७</b> 88 | ১৬৭২        | ১৯ দ্বারা বিভাজ্য |
| রূম     | ¢88  | ०८०  | ৩১৭         | ১২৫৪        | ১৯ দারা বিভাজ্য   |
| লোকমান  | ৩৪৭  | ২৯৭  | ১৭৩         | ৮১৭         | ১৯ দ্বারা বিভাজ্য |
| সাজদা   | ২৫৭  | 200  | ১৫৮         | <b></b> 490 | ১৯ দ্বারা বিভাজ্য |
| যোগফল   | ১৯৪৫ | ৬৪৯৩ | 8805        | ১৯৮৭৪       | ১৯ দ্বারা বিভাজ্য |

\$80€=6€÷8₽ 46€

উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সূরা সমূহে ব্যবহৃত। বর্ণ তিনটির আলাদা যোগফল ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আবার সূরা ছয়টির একত্রিত যোগফলও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

সূতরাং এরপ নিখুঁত গাণিতিক বন্ধনে সমৃদ্ধ গ্রন্থে কোনরপ বিকৃতি ঘটানো কি সম্ভবং অবশ্যই সম্ভব নয়। ইহুদী, খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে যেমন ইচ্ছা সংযোজন বিয়োজন করেছে। সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে সামনের দিক থেকে কিংবা পেছন দিক থেকে কোন হরফ বা শব্দ যোগ বিয়োগ করার অবকাশ নেই। যদি করা হয় তাহলে উনিশ ফর্মূলার কাছে ধরা পড়ে যাবে।

#### কুরআনের কথা:

**Meaning:** That no falsehood can ever creep into it, neither from before nor from behind; It is revealed from Allah, full of wisdom and worthy of praise.

অর্থ: ৪২. কোন মিথ্যা এই (কুরআনে) প্রবেশ করবে না সামনে থেকে কিংবা পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ।

(৪১ সূরা হামীম সাজদা : আয়াত ৪২)

### ৭৩৮. পবিত্র কুরআন মানব রচিত গ্রন্থ নয়

### বিজ্ঞানের কথা:

প্রখ্যাত মিশরীয় বিজ্ঞানী ড: রশিদ খলিফা আল-ক্রআন নিয়ে এক গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি প্রাথমিক ভাবে আল-ক্রআনের প্রতিটি হরফ যেভাবে ক্রআনে সন্নিবেশিত আছে সেভাবেই কম্পিউটারে বিন্যস্ত করেন। ১১৪টি সূরার অবস্থান এবং ২৯টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত মুকান্তাআত সমূহ যে নিয়মে বিন্যস্ত আছে সে নিয়মের ভিত্তিতে হিসাব কষতে থাকেন। তখন আল-ক্রআনের আরেকটি অলৌকিক তত্ত্ব কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে ওঠে। এ তত্ত্বটি হচ্ছে সমগ্র ক্রআন গণিতের রহস্যময় বন্ধনে আবৃত। অর্থাৎ আল-ক্রআনে একটি অত্যাশ্চর্য সংখ্যা তাত্ত্বিক জটিল জাল পাতা রয়েছে যা অতি অভিনব এবং অতিশয় বিশায়কর। এটি ১৯ সংখ্যার সৃদৃঢ় বুনন।(এ সম্পর্কে পূর্ববতী শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা আছে)

অতএব, এসব তথ্য থেকে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুরআন ঐশী গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছু নয়। মানুষ কিংবা কোন মহাপুরুষের পক্ষে সর্বজ্ঞান সমৃদ্ধ এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

### কুরআনের কথা:

آ ﴾ يَقُولُونَ افْتَرُهُ وَقُلْ فَأْتُو ابِسُورَةٍ مِتْفِلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰرِقِيْنَ (٣٨) (١٠ سُورَةَ يُونَسَ : آيَاتُهَا ٢٠)

Meaning: Or do they say, ("He Mohad S.) forged it?" Say, "Bring then a Surah like unto it and call (to your aid). anyone you can besides Allah, if you are truthful!"

অর্থ : ৩৮. আর তারা কি বলে যে, "কুরআন তাঁর (মুহাম্মদ সা.)এর বানানো?" আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে একটি সূরা অন্তত তৈরী করে নিয়ে এস। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন বোধ কর যথাসাধ্য তাদেরকেও ডেকে নাও। (১০ সূরা ইউনুস : আয়াত ৩৮)

তাফসীর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল-কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা 'আল-কাওছার' এর প্রথম দু'আয়াত (Verses.) কা'বা শরীফের দরজায় টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়।

### উচ্চারণ :

"ইন্না আ'ত্বোয়াইনা কাল্কাউছার; ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার; إِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ٥ نَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْعَرْ٥

আয়াত দু'টির সারমর্ম, ভাষা শৈলী, মানগত ভাব এবং ছন্দময়তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তৃতীয় আয়াতটি রচনা করে দেয়ার জন্য সমকালীন কবি সাহিত্যিক, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হলো। এরপর সবাই সমস্ত আবেগ আর প্রজ্ঞা উজাড় করে প্রাণান্তকর চেষ্টায় অবতীর্ণ হলো। তৃতীয় আয়াতটি রচনা করা সম্ভব হলো না। তাই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ অব্যাহত থাকবে।

অবশেষে, সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লবিদ আয়াত দু'টির সাথে ছন্দের মিল করে তৃতীয় একটি পংক্তি এর সাথে যোগ করেন এবং ক্ষান্ত হন।

"ইনা আ'ত্বোয়াইনা কাল্কাউছার;

ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার;

লাইছা হাজা মিন কালামিল বাশার।"

কবি লবিদ কর্তৃক রচিত বাক্যটির অর্থ হচ্ছে- 'নিশ্চয় এটি মানব রচিত বাণী নয়।'

إِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ۞ نَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۞ لَيْسَ هٰنَ امِنْ كَلَا إِ البَشَرِ

## ৭৩৯. মহিলাদের ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীমিলন নিষিদ্ধ

### বিজ্ঞানের কথা :

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ তথ্য প্রমাণ করেছেন যে, ঋতুস্রাব কালে স্বামী স্ত্রীর যৌন মিলন উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি রোগ জীবাণু সংক্রমনের সম্ভাবনা খুব স্বাভাবিক। কারণ এ সময় জরায়ুর মুখ খোলা থাকে। যার ফলে বাইরে থেকে রোগ জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণের বিশেষ সুযোগ থাকে যদি এ সময় যৌন মিলন ঘটে। জরায়ুর দু'পার্শ্বে দু'টি ফেলোপিয়ান নামক টিউব থাকে। যাদের মাধ্যমে জরায়ুটা সরাসরি তলপেটের গহররের সঙ্গে সংযুক্ত। এ সংযুক্তর কারণে সংক্রমন-বিস্তৃতি খুবই বিপদজনক। এছাড়া নারীর যৌন নালীতে যদি গণোরিয়া ও সিফিলিসের মত রোগের সংক্রমণ থাকে তবে ঐ সংক্রমণ দ্রুত ভেতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন একটি আবেগ তাড়িত উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। এ কারণে মাসিক কালে যৌন মিলন ঘটলে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি-নিষেধ নিয়ন্ত্রণ সীমার মধ্যে থাকে না। তাই জরায়্র মুখ যেহেতু খোলা থাকে তখন স্ত্রীর অংশীদার স্বামীর শরীরে রোগ সংক্রমণের অবকাশ থাকে। এটা খুবই সত্য।

ডাঃ গ্রাহামের মতে, "ঋতুকালে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক নয় বরং স্বাস্থ্যগত।"

সূতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঋতুস্রাব এক ধরনের অসুস্থতা এবং অপবিত্রতা । তাই এ সময় স্বামী-প্রী দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা খুবই জরুরী। যা মহান কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে আমাদেরকে তথা মানব জাতিকে সতর্ক উপদেশ দিয়েছে।

### কুরআনের কথা:

**Meaning:** They ask you O (Mohammad-s) concerning menstruation, say, it is hurt and pollution. So keep away from women during menstruation and go not unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you. Truly Allah loves those who turn unto Him and loves those who care for cleanness.

অর্থ: ২২২. লোকেরা আপনাকে (হে মুহাম্মদ সা.) জিজ্ঞেস করে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। আপনি বলুন এটা তো এক রকম অসুস্থতা ও অপবিত্রতা। সুতরাং এ সময় স্ত্রীদের কাছ থেকে আলাদা অবস্থানে থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হইও না। যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাদের সান্নিধ্য উপভোগ কর। সত্য সত্যই আল্লাহপাক তাদের ভালবাসেন যারা তার আদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর ভালবাসেন তাদের যারা শুচিতা সম্পর্কে যত্নবান।

(২ সুরা বাকারা : আয়াত ২২২)

## ৭৪০, তারা কি তাদের উপরে পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনা

### বিজ্ঞানের কথা:

পাখি যে কৌশলের মাধ্যমে আকাশে উড়ে তার নাম 'Lift and forward thrust 'কৌশল। উড়ার সময় তাকে বায়ুর চাপ সামনের দিক থেকে বাধা প্রদান করে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে টানে। প্রমতাবস্থায় পাখি ভানা দুলিয়ে বায়ুর চাপকে বক্ষদেশে কেন্দ্রিভূত করে। সে কেন্দ্রিভূত বায়ুর একটি ভরবেগ থাকে। ভরবেগ সংরক্ষিত থাকার দরুণ পাখি বিপরীত দিকে গতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ Forward thrust সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে নিউটনের তৃতীয় গতি সৃত্র সক্রিয় হয়, যার ফলে পাখি শূন্যে উড়বার গতি লাভ করে।

সূত্রের সমন্বয়ে পাখিকে বিশাল আকাশে উড়ে বেড়ানোর কৌশল যিনি শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এ জন্যে যে, যাতে করে তারা Air craft, space craft আবিষ্কার করে নিতে পারে এবং বিস্তীর্ণ মহাশূন্যে উড়ে উড়ে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্বর্যজনক জ্যোতিষ্ক সমূহ অবলোকন করতে পারে।

পাখির উড়ার কৌশলগত পদ্ধতি পরীক্ষা করে মানুষের মধ্যে বিমান আবিস্কারের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দির ওরুতে বিজ্ঞানীরা বিমান তৈরীতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন।

### কুরআনের কথা :

Meaning: Do they not observe the birds above them, spreeding out their wings and folding them in? None can holds them up except Rahman (The Most Merciful)

অর্থ: ১৯. তারা কি তাদের উপরে পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে নাঃ এরা ডানা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায়। আবার ডানা সংকৃচিত

করেও উড়ে যায়। আল্লাহ ব্যতীত কে আছে এমনি করে শূন্যের উপর রাখতে পারে।

(৬৭ সুরা মূল্ক : আয়াত ১৯)

# ৭৪১. ক্লোনিং পদ্ধতিতে পিতা ছাড়া মানব শিশুর জন্ম গ্রহণ

### বিজ্ঞানের কথা:

১৯৯৭ সালে বিজ্ঞানীরা ক্রোনিং (cloning) পদ্ধতিতে ভেড়া -শাবক বের করে বিশ্বময় চমক সৃষ্টি করেন। স্বটল্যান্ডের রোজলিন ইপটিটিউটের দ্রাপ বিজ্ঞানী ড: ইয়ান উইলমুট এবং তার সহকর্মীরা ভেড়ার দেহ কোযকে (cell body) ক্লোনিং করে সাতটি মেঘ শাবক বের করেন যাদের শারীরিক গঠন পরস্পার একই রকম এবং এদের কোন পিতা নেই।

বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন যে, একটি দেহ কোষকে ক্লোনিং করে এভাবে মানব শিন্তর কপি বের করা যাবে। পুরুষের Sperm প্রয়োজন হবে না।

মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহান আল কোরআন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখেছেন গোটা মানব জাতির সামনে। তা হচ্ছে আল্লাহর বিশিষ্ট নবী হ্যরত ঈসা (আ:)-এর জন্ম। যার জন্ম হয়েছে পিতা ছাড়া।

### কুরআনের কথা:

(٣ - سُوْرَةُ الْ عِبْرَانَ : أَيَاتُهَا ٢٠)

Meaning: She (Mariyam-R) said, My Lord, "How can I have a child when on man has touched me?" He (angel) Said, so Allah creates whatever He wills, If he decrees a thing, only says unto it, Be! and it is.

অর্থ : মরিয়াম বললেন, প্রতু হে, "কেমন করে আমার সন্তান হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি।" ফেরেশতা বলল, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। যদি তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, ওধু বলেন, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৪৭)

### ৭৪২. মহানবী স.-এর মেরাজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

### বিজ্ঞানের কথা:

একই পৃথিবীর অধীনে যখন আমাদের বাংলাদেশে রাত, তখন আমেরিকায় দিন। আমাদের যখন রাত দশটা তখন লন্ডনে বিকেল ৪টা। পৃথিবী তার কক্ষপথে একবার ঘুরতে সময় লাগে ২৪ ঘন্টা। ঐ সময়ে সূর্যের আলো যে অংশে পড়ে সে অংশে দিন জাগে, অপর অংশে রাত নামে। এ রাতদিনের আবর্তনের মধ্যে ২৪ ঘন্টায় একদিন নির্ধারিত হয়েছে।

পৃথিবীর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন। তাই আমরা ৩৬৫ দিনে বছর ধরি। এতো গেল পৃথিবী গ্রহের আভ্যন্তরীণ সময়ের বিভিন্নতার একটি প্রতিচিত্র।

কিন্তু একই সৌরজগতের অধীনে বুধ (Mercury) গ্রহে ১ বৎসর হয় ৮৮ দিনে। শুক্র (Venus) গ্রহে ২২৫ দিনে বৎসর হয়। মঙ্গল (Mers) গ্রহে ৬৮৭ দিনে এবং বৃহস্পতি (Jupitar) গ্রহে ৪৩৮০ দিনে বৎসর হয়। এসব গ্রহের সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, কখনো পৃথিবীর মত হবে না কিংবা এক গ্রহের সময়ের একক, অন্য গ্রহ থেকে অবশ্যই কম বেশী হবে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু যখন আলোর গতিতে চলে, সময় তখন স্থির হয়ে পড়ে। জানা যায়, মহানবী সা. মেরাজে ২৭ বছর অবস্থান করেছেন। এ কথার উপর অনেকেই তখন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। কারণ নবীজী মিরাজ থেকে ফিরে আসার পর দেখা গেছে তাঁর বিছানায় তখনো উষ্ণতা বিরাজ করছে এবং ওযুর পানি গড়াগড়ি যাচ্ছে। আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে সে সপ্তম আকাশে উর্ধ্বে যার দূরত্ব ২০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ। সেখানকার লক্ষ্ক লক্ষ্ক বৎসর পৃথিবীর জন্য Zero time। কারণ সেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের অস্তিত্ব নেই। আদি-অন্তহীন অঞ্চল জুড়ে একটি মাত্র কাল বিদ্যমান। তা হচ্ছে বর্তমান কাল।

### কুরআনের কথা:

(٧٠ سوْرَةُ الْمَعَارِجِ : أَيَاتُهَا ٣)

**Meaning:** The angels and the spirit ascend to Him in a Day the measure there of is as. fifty thousand years.

অর্থ : 8. ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ পাকের নিকট পৌছে একদিনে। এ একদিনের পরিমাপ হলো ৫০,০০০ বছরের সমান।

(৭০ সূরা মাআরিজ: আয়াত ৪)

ব্যখ্যা: তাহলে, ৫০,০০০ বছর = ১ দিন = ১×২৪×৬০×৬০ সেকেন্ড

তাহলে ২৭ বছর = 
$$\frac{29 \times 28 \times 60 \times 60}{60000}$$
 = 86 সেকেন্ড।

এখানে একটি বিষয় খুবই পরিস্কার যে, রহ বা মুহামদ সা. আল্লাহর তাআলার দরবারে পৌছতে সময় লেগেছিল মাত্র ৪৬ সেকেভ।

অতএব, মহান আল্লাহর সৃষ্ট জগতসমূহ পরিদর্শনে নবীজীর ২৭ বৎসর সময় লেগেছিল। পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখলেন তা ৪৬ সে: এর সফর।

www.quranerbishoy.com Page: 256

## ৭৪৩. চন্দ্ৰ অভিযান সফল হবে

### বিজ্ঞানের কথা:

মূলত: ১৯৫৭ সাল থেকে মহাকাশ অভিযান আরম্ভ হয়। এ অভিযানের প্রথম সফলতা চন্দ্র পৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ। বিজয়ের দিনটি ছিল ১৯৬৯ সালে ২১শে জুলাই।

এ্যাপোলো-১১ নামক নভোযানে চড়ে চাঁদের দেশে পাড়ি দেন তিনজন নভোচারী- নীল আর্মষ্টং, মাইকেল কলিন্স এবং এডউইন অলড্রিন। প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল ভ্রমণ করে তারা তিনদিন পর চাঁদের দেশে পৌছেন। তখন রাত ১২টা ১৭ মিনিট ৪১ সেকেন্ড।

### কুরআনের কথা:

Meaning: The time is nigh and the moon is pierced (conquered). The Hour has drawn near, and the moon has been cleft asecuder

অর্থ: ১. কিয়ামত নিকটবর্তি হয়েছে আর চন্দ্র বিদীর্ণ (অভিযান সফল হবে) হয়েছে। (৫৪ সূরা ক্কামার: আয়াত ১)

একটি বিশায়কর ঘটনা: এক জ্যোৎসা রাতে মক্কার কাফেররা নবীজী সা. কে পরীক্ষা করার জন্য বলল, হে মুহাম্মদ সা., আপনি যদি প্রকৃত নবী হয়ে থাকেন তাহলে ঐ দূর আকাশের চাঁদকে ইশারা করুন দেখি? আপনার ইশারায় চাঁদে কিছু ঘটে কিনা আমরা দেখব। রসুল সা. তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চাঁদের প্রতি আঙ্গুল ইশারা করলেন। সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখন্তিত হয়ে আকাশের দুই প্রান্তে চলে যায় এবং পর মুহূর্তে খন্তিত অংশদ্বয় এসে মিশে যায়। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে উপস্থিত কাফেররা এবং সাহাবাগণ।

ব্যাখ্যা: নীল আর্মন্ত্রং ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবনী হয়তোবা জানতেন। চন্দ্র পৃষ্ঠে একটি দ্বিখন্ডিত রেখা পর্যবেক্ষণ করে তিনি হতবাক হয়ে যান। আর কাফেরদের মোকাবেলায় মুহাম্মদ সা. চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করার যে মোজেজা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন তা স্বরণ করেন। তখন তিনি প্রকৃত সত্য উপলদ্ধি করে মুহাম্মদ সা. প্রদর্শিত ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পৃথিবীতে ফিরে এসে জনাব আর্মন্ত্রং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন মর্মে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

# ৭৪৪. আকাশ ও যমীন ব্যাপী পানির ঘূর্ণন প্রক্রিয়া চলে

### বিজ্ঞানের কথা:

সব সমুদ্রের মোট পানির পরিমাণ পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় কম হলেও আমাদের কাছে বিশ্বয়ের বিষয়। প্রায় ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার পানি। 137,00,00,000km³ আর তা পৃথিবীর পিঠে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু পানির ন্তর তৈরী করেছে। এ বিশাল আয়তনের পানির ভাভার, সাগর-মহাসাগরে, নদ-নদীতে, খাল-বিলে, বায়ুমন্ডলে এবং ভূ-গর্ভের বিভিন্ন স্তরে পাক খাছে। সাগর মহাসাগরের পানি বাম্পীয়ভবনের মাধ্যমে উপরে ওঠে এবং জলীয় কণায় ঘনীভূত হয়ে মেঘ তৈরী করে। এরপর বৃষ্টি মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। বৃষ্টির পানি কিছু পরিমাণ ভূ-গর্ভে পানি বিশুদ্ধ এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলন করে মানুষ তা স্বাছ্মন্দে পান করে। পানির ঘূর্ণন চক্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সাগর মহাসাগরের লবণান্ড ও ক্ষারযুক্ত পানি বাম্পীভবন প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ করে উপরে তোলেন যার মধ্যে কোন প্রকার আবর্জনা ও জীবাণু থাকতে পারে না। যাকে বলা হয় পাতিত পানি। এভাবে সৃষ্টির তব্ধ থেকে সমগ্র পানি আকাশ ও যমীনের মধ্যে চক্রাকারে ঘূরছে তার কোন ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। তবে রূপান্তর আছে। পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। তাই কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা ০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে থেকে যখন মাইনাসের দিকে যায় তখন সে অঞ্চলের সমস্ত পানি বরফে পরিণত হয়। আবার যে অঞ্চলের তাপমাত্রা ১০০০ সেলসিয়াসে উঠে, সে অঞ্চলের পানি বাম্পে পরিণত হয়। সাগর-মহাসাগর থেকে প্রতি বছর অন্তত 320,000km³ পানি বাম্পাকারে উড়ে যায়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উড়ে যায় 60,000km³। তাহলে মোট 380,000km³ পানি প্রতি বংসর বাম্পে পরিণত হয়। কিছু তার মধ্য থেকে 284,000km³ পানি সাগর মহাসাগরে পুন:রায় ফিরে আসে। বাকী 96,000km³ পানি ঝর্গাধারায় সাগরে গিয়ে পড়ে। এভাবে আকাশ ও যমীন ব্যাপী পানির ঘূর্ণন প্রক্রিয়া চলে।

## কুরআনের কথা:

পানির ঘূর্ণন প্রকৃতি সম্পর্কে আল-কুরআন বলছে :

Meaning: And We send down water from the sky according to some known measure and we store it also in the earth and surely. We are able to drain it off. আর্থ: ১৮. আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে। অত;পর তা জমীনে সংরক্ষণ করি। এবং আমি তা আবার অপসারণ করতেও সক্ষম।

(২৩ সূরা মুমিনুন : আয়াত ১৮)

## ৭৪৫. আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ গুলি মহাসমুদ্রে চলাচল করে

### বিজ্ঞানের কথা:

সমূব বা মহাসমূদ্রে জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতার উপর। কোন কঠিন পদার্থ পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতা তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে কোন কঠিন ভারী বস্তু অন্য কোন আকার ধারণ করলে তা পানি কিংবা বায়বীয় পদার্থের উপর ভাসতে পারে। যেমন এক খণ্ড লোহা পানিতে ভুবে যায় কিন্তু ঐ লোহাখণ্ড থেকে নির্মিত একটি পাত্র পানিতে ভেসে থাকে। পদার্থের এ গুণকে বলা হয় প্রবতা buoyancy। অর্থাৎ কোন সরল কিংবা বায়বীয় পদার্থে কোন কঠিন বস্তু নিমজ্জিত করলে কঠিন বস্তুর উপর খাড়া যে বল উর্ধ্বমুখে ক্রিয়া করে তাকে প্রবতা বলে। তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্যে এ প্রবতা গুণ দান করে আল্লাহপাক জাহাজ ও নৌকাকে সাগর জলে ভেসে চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস সর্বপ্রথম তরল পদার্থের প্রবতা গুণ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, পানিতে কোন কঠিন পদার্থ ভাসলে তার ভারে যতটুকু পানি অপসারিত হয় সে অপসারিত পানি ওজন ভাসমান বস্তুর নিমজ্জিত অংশের ওজনের সমান। এ তথ্যটি আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত। প্রবতা বল কঠিন পদার্থের ভারকেন্দ্র বরাবর খাড়া উপর দিকে ক্রিয়া করে। সূতরাং প্রবতা বল কাজ করে পদার্থের ওজনের বিপরীত দিকে এবং এ বল পানির গভীরতা দ্বারা প্রভাবিত। যে গভীরতা পর্যন্ত একটি জাহাজ ভূবে গিয়ে সেখান থেকে পানিকে সরিয়ে দেয়। পানির এ অপসারণ নির্ভর করে বস্তুর আকার ও ওজনের উপর।

### কুরআনের কথা:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْقُلْكَ تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِنِفْسَ اللَّهِ لِيُرِيكُمْرُمِّنَ الْتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُسِ لِكُلِّ مَبَّارِ شَكُورٍ (٣١) (٣١ - وَرَّةُ لَقُلْنَ : (اللهِ لِيُرِيكُمْرُمِّنَ الْتِهِ فِي ذَٰلِكَ لَا يُسِ لِكُلِّ مَبَّارِ مَكُورٍ (٣١) (١٣ - وَرَّةُ لَقُلْنَ : (اللهِ لِيُرِيكُمْرُمِّنَ اللهِ لِيُرِيكُمْرُمِّنَ اللهِ لِيَرِيكُمْرُمِّنَ اللهِ لِيكُولِكُمُ لَا اللهِ لِيكُولُ لَهُ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُولِهُ اللهِ لَهُ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُ مِنْ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لَا لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُ مِنْ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهُ لللهِ لِيكُولُونَ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لِيكُولُ اللهُ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهُ لِيكُولُ اللهِ لِيكُولُ اللهُ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لِيكُولُونَ اللهُ لِيكُولُونَ اللهِ لَهُ لِيكُولُ اللهِ لِيكُولُ لِللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لَهُ لِيكُولُونَ اللهِيكُولِ اللهِ لِيكُولُ اللهِ لَهُ لِيكُولُونَ اللهِ لَهُ لِيكُولُ اللهِ لَهُ لِيكُولُونَ اللهِ لَهُ لِيكُولُ لِلهُ لَا لَاللهِ لِيكُولُ لِللّهِ لِيكُولُونَ اللهِ لِيكُولُ لِللّهِ لِيكُولُ لِللّهِ لِيكُولُ لِللّهِ لِيكُولُ لِلللّهِ لِيكُولُونِ الللهِ لِيكُولُونَ اللّهُ لِلللّهِ لِيكُولُ لِللّهِ لِيكُولُ لِلللّهِ لِيكُولُ لِيكُولُ لِيكُولُ لِلللّهِ لِيكُولُ لِللللّهِ لِيكُولُونَ الللّهِ لِيلُولُونَ الللّهُ لِلللّهِ لِلللّهُ لِلللللّهِ لِيكُولُونَ الللللّهِ لِيكُولُ لِلللّهِ لِيكُولُونَ الللّهِ لِيلُولُ لِلل

**Meaning:** See you not that the ships sail through the ocean by the Grace of Allah that He may show you of his signs? Verily in these are signs for all who constantly persevere and give thanks.

অর্থ : ৩১. তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজগুলি মহাসমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন? নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক ইঙ্গিত রয়েছে।

(৩১ সূরা লোকমান : আয়াত-৩১)

#### ৭৪৬. পৃথিবী ভারসাম্য রক্ষার্থে ২৩.৫০ কাত হয়ে রয়েছে

#### বিজ্ঞানের কথা:

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অধিক পরিমাণে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হওয়ায় যে অতিরিক্ত ভরের সৃষ্টি হয়েছে তার ভারসাম্য রক্ষার্থে পৃথিবী উত্তর মেরুতে ২৩.৫° ডিগ্রী কাত হয়ে রয়েছে। না হয় কক্ষপথে ঘুরার সময় পৃথিবী একদিক চলে পড়ত।

#### কুরুআনের কথা:

Meaning: And He has placed in the earth firm mountains, lest it should quake along with you.

অর্থ : ১০. তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে চলে না পড়ে।

(৩১ সুরা আল লোকমান : আয়াত ১০)

#### ৭৪৭. চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই

#### বিজ্ঞানের কথা:

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ (Satellite) হচ্ছে চাঁদ। চাঁদ সূর্যের আলো পেয়ে আলোকিত হলেই আমরা তাকে দেখতে পাই। তা না হলে তো নয়। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পতিত হলে ঐ আলোর সাতটি রং থেকে হলুদ, কমলা এবং লাল রংয়ের আলো চাঁদের মাটি ভষে (absorb) নেয় এবং তা প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়। ফলে জ্যোৎস্না রাতে পৃথিবী মিষ্টি আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চাদের নিজস্ব কোন আলো নেই।

#### কুরআনের কথা:

**Meaning:** It is He who made the sun, radiating a brillint light and the moon to be a light of beauty.

অর্থ : তিনি আল্লাহ, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্ব আলো বিকিরণকারী আর চাঁদকে করেছেন জ্যোৎস্নাময়। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৫)

ব্যাখ্যা : কোন আলোর উৎস থেকে আলো প্রাপ্ত হয়ে আলোকিত হওয়াকে আরবীতে "নুরাও" বলা হয়। যেমন, বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা ঘর আলোকিত হয় কিন্তু সে আলো ঘরের নিজস্ব নয়। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সূর্যের আলো দ্বারা চাঁদ আলোকিত হয়।

#### ৭৪৮. চাঁদের কক্ষপথ ২৭টি অক্ষাংশে বিভক্ত

#### বিজ্ঞানের কথা:

পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের মোট সময় লাগে ২৭ দিন ৩ ঘন্টা। এ পরিক্রমণ কালে চাঁদের কক্ষপথে অবস্থিত কতগুলো নির্দিষ্ট তারকাকে অতিক্রম করতে হয়। তাই চাঁদের কক্ষপথ Lunar orbit ২৭টি অক্ষাংশ বিভক্ত। এসব বিভক্ত অক্ষাংশ গুলোকে বলা হয় Lunar stations বা চাঁদের মঞ্জিল। Lunar stations অতিক্রম করার সময় তাকে আমরা ক্রম হ্রাস এবং ক্রম বৃদ্ধি হতে দেখি। যার ফলে তারিখ এবং মাস গণনা করা সহজ হয়েছে। দুইটি অমাবশ্যা Two New moons দুইটি পূর্ণিমার Two full moons. উপর ভিত্তি করে চন্দ্রমাস, বৎসর, নির্ণয় করা হয়। Lunar stations সম্পর্কে আল কুরআন বলছে।

#### কুরআনের কথা :

**Meaning:** And the moon We have measured for her manzils (to traverse) till she returns like the old lower part of a date stalk.

অর্থ : ৩৯. চাঁদের জন্য মনযিল সমূহ (Lunar stations) নিরূপণ করে রাখা হয়েছে যতক্ষণ না সে পুরাতন খেজুর শাখার মত ক্ষীণ হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৩৯)

Meaning: They ask you concerning the new moon, say, they are but signs to mark fixed periods of time for men.

অর্থ : ১৮৯. ওরা আপনাকে চাঁদের হাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজেস করছে, আপনি বলুন চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্ণয়ের আয়াত স্বরূপ। (২ সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৯)

www.quranerbishoy.com Page: 260

## ৭৪৯. আল্লাহ পাকের নামে জবাই করা পশুর গোশত হালাল

### বিজ্ঞানের কথা:

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন মৃত পশু-পাখির গোশত খাওয়া স্বাস্থ্যসমত নয় এবং আইন সিদ্ধ পশু-পাখির গলিত গোশতও স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। কারণ একটি প্রাণী যখন আপনা থেকেই মারা যায় তখন কি কারণে মারা গেছে জানা খুব কঠিন ব্যাপার। ঐ প্রাণীটি সাধারণ বিষপানে, কিংবা ভাইরাসের আক্রমণ অথবা কারবঙ্কলে (anthrax) মৃত্যুবরণ করতে পারে। পশুর anthrax একটি ছোয়াচে রোগ এবং ঐ রোগে মৃত পশুর গোশত হাতে নিয়ে নড়াচড়া করাও বিপদজনক। কারণ এভাবে নড়াচড়া করার ফলে এ রোগের জীবণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আদেশ হলো আইনসিদ্ধ জীবিত পশু-পাখি জবাই করে তাদের গোশত খাওয়া বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত।

পশু জবাই করলে রক্ত পশুর দেহ থেকে নির্গত হয়ে বেরিয়ে আসে। এরূপ রক্তে থাকে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, টক্সিন toxin, ও প্যাথোজেনিক মাইক্রো অরগানিজম (pathogenic micro organisms)। রক্তের এসব পদার্থ অবশ্যই ক্ষতিকর। এটা খুবই যুক্তি সঙ্গত যেমন, প্রবাহিত রক্তের সাথে যদি বিষাক্ত পদার্থগুলো বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে গোশত স্বাস্থ্যসন্মত হয়ে ওঠে। সেজন্য আল্লাহপাক পশু-পাখিকে তাঁর নামে জবাই করে রক্ত বের করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

### কুরআনের কথা:

**Meaning:** Forbidden to you (for food) are; the dead animals, blood, swine flesh and that on which Allah's name has not been mentioned while slaughtering and that which has been killed by strangling or by a violent blow or by a headlong fall or by the goring of horns and that which has been partly eaten by a wild animal-unless you are able to slaughter it (before its death) and that which is sacrificed on stone-altars. Forbidden also is to use arrows seeking luck or decision; that is impiety.

অর্থ: ৩. তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ খাদ্য হলো, মৃত জীব, রক্ত, শৃকরের গোশত এবং যাকে আল্লাহপাকের নাম উল্লেখ না করে জবাই করা হয়েছে, যাকে গলাটিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, যাকে সজোরে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, যা শিং এর আঘাতে নিহত হয়েছে, যাকে বণ্যপ্রাণী আংশিক ভাবে ভক্ষণ করেছে যদি না তা জবাই করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় (তার মৃত্যুর পূর্ব) এবং যা কোন দেব-বেদীতে উৎসর্গ করা হয়েছে। আরো নিষেধ করা হয়েছে ঐসব পশু সম্পর্কে যা ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বধ করা হয়েছে। এ সবই নিষ্ঠুর পাপ কাজ। (৫ সূরা মায়েদা: আয়াত ৩)

# ৭৫০. মরু ঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকা আজব প্রাণী উট

### বিজ্ঞানের কথা:

উটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরীরবৃত্তিয় অভিযোজন হলো এদের দেহে পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা। এটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, উট পানি মজুদ করে না বরং সংরক্ষণ করে। এ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া খুবই বিশ্বয়কর। Duke Universityর প্রফেসর Kunt S. Nielsoa উটের উপর এক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে জানিয়েছেন, উটের নাসারক্ষে পানির অণু গ্রহণকারী এক ধরনের ঝিল্লি (membrane) আছে। এ ঝিল্লি পানির অণু চুষে নিয়ে ধরে রাখে। উট যখন নি:শ্বাস ছাড়ে এ ঝিল্লি পানির অণু তুষে নিয়ে ধরে রাখে। উট যখন নি:শ্বাস ছাড়ে এ ঝিল্লি পানির অণুকে বের হতে দেয় না। অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এ ধরনের কৌশলী ঝিল্লির ব্যবস্থা নেই। উটের নাকের মধ্যে এ মেমব্রেন থাকার কারণে তা ৬৮% পানির কণা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। তাই পানি পান না করেও উট অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। উট একসঙ্গে গোলন পর্যন্ত পানি পান করতে সক্ষম। উটের আর একটি দর্শনীয় কৌশল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা হলো, মরুভূমিতে যখন ধূলীময় মরুঝড় উত্থিত হয় আর এ মরুঝড়ে কোন প্রাণী পড়লে তখন তাঁর মৃত্যু ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কারণ চতুর্দিক থেকে প্রচন্ত বেগে বালির কণা এসে নাক, কান, চোখ আর মুখে প্রবেশ করে তাকে ঘিরে ফেলে। তখন শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় যে কোন প্রাণীর মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়। দীর্ঘযাত্রা পথে মরুভূমির উট যখন মরুঝড়ে পড়ে তখন সে হঠাৎ বালির মধ্যে একটা গর্ত করে বসে পড়ে এবং চোখ দুটি বন্ধ করে নাকসহ সমস্ত মুখমণ্ডল বালির গর্তে গুঁজে রাখে। এভাবে সে ১৫ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে।

এ বিশ্বরকর ঘটনা লক্ষ্য করে গবেষকরা তাঁর ফুসফুস ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন যে, ফুসফুসের তলে একটি পাতলা আবরণী যুক্ত থলে আছে। ঐ থলের মধ্যে অক্সিজেন সংরক্ষিত থাকে। এ সংরক্ষিত অক্সিজেনের কারণে অন্তত ১৫ দিন অক্সিজেন গ্রহণ না করে সে বাঁচতে পারে। তাই মরুঝড়ের সময় বালির গর্তে মুখ গুঁজে রেখে সে বেঁচে থাকে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উটকে মরুঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকার যে কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন এবং দেহের মধ্যে অক্সিজেন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা কি আশ্চর্যজনক নয়! তাই তো ওহীর আয়াত দ্বারা তিনি মানবজাতিকে আহ্বান করেছেন; এটা খুবই বিশ্বয়কর বিষয় যে, সগুম শতানীতে আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে উটের দৈহিক গঠন সম্পর্কে যে মর্মবাণী ব্যক্ত করেছেন তা প্রাণী বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

### কুরুআনের কথা:

أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِ بِلِ كَيْفَ مُلِقَتِ (١٤) (٨٨ سؤرةَ الْغَاعِيةِ: أَيَاتُهَا ١٤)

Meaning: Do they not look at the camels, how they are made?

অর্থ : ১৭. তারা কি উটগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দেখে না, কিভাবে এদের সৃষ্টি করা হয়েছে?

(৮৮ সুরা আল গাসিয়াহ্ : আয়াত ১৭)

# ৭৫১. আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীতে দিন রাত সংঘটিত হয়

### বিজ্ঞানের কথা:

সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষরেখার উপর পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তিত হয়। এ আবর্তনে সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘন্টা। তাই ২৪ ঘন্টায় ১ দিন নির্ধারিত হয়েছে। আর এটাকে বলা হয় আহ্নিক গতি। পৃথিবী একটি গ্রহ বলেই সূর্যের আলো দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়। সূর্যের আলো পৃথিবীর যে অংশে পতিত হয় সে অংশে দিন জাগে। অবশিষ্টাংশে রাত নামে। আহ্নিক গতির দরুন পৃথিবীতে রাত-দিন সংগঠিত হয়। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আহ্নিক গতি যদি থেমে যায় তাহলে এ পৃথিবীর এক অংশে চিরকাল দিন অপর অংশে চিরকাল রাত থাকত। অর্থাৎ রাত আর দিনের পরিবর্তন কখনো ঘটতনা।

### কুরআনের কথা:

**Meaning:** Do you not see that Allah merges the night into the day and He merges the day into the night that He has subjected the sun and the moon, each running its course for a time appointed.

অর্থ : তোমরা কি দেখনা মহান আল্লাহ রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর প্রবাহিত করেন। আর তিনি চাঁদ এবং সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে।

(৩১ সূরা লোকমান : আয়াত-২৯)

# ৭৫২. বার্ষিক গতির কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়

### বিজ্ঞানের কথা:

পৃথিবী প্রতিনিয়ত উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজ অক্ষে ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তনের সাথে সাথে লাটিমের মত একটি নির্ধারিত পথে সূর্যের চারিদিক ঘুরে। এভাবে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। তাই ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ধরা হয়। আর এর নাম বার্ষিক গতি।

বার্ষিক গতির ফলে সূর্যের আলোক রশ্মি কোথাও লম্বভাবে এবং কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। এর ফলে দিন-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। দিন রাতের হ্রাস বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়।

### কুরআনের কথা:

**Meaning:** We have made the night and the day as two signs, the sign of the night have We obscured, while the sign of the day We have made to enlighten you that you may seek bounty from your Lord and that you may know the number and count of the years and all things have We explained in detail.

অর্থ: ১২. আমরা রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অত:পর রাতের নিদর্শন নিস্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি। যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ অনেষণ করতে পার এবং যাতে স্থির করতে পার বছর সমূহের গণনা এবং হিসাব। আর সব কিছুর বিশদ বিবরণ সুবিদিত করেছি। (১৭ সূরা বণী ইসরাইল: আয়াত-১২)

# ৭৫৩. নভোমভল ও ভূমভল একটি বস্তু পিভে কেন্দ্রীভূত ছিল

### বিজ্ঞানের কথা:

১৯৬৫ সনে উইলসন ও পেনজিয়াস 3<sup>0</sup>K-এ সমান সমান তাপমাত্রা বিকিরণের যে মাইক্রো তরঙ্গ বিকিরণ পটভূমি (cosmic micro wave background radiation) আবিস্কার করেন সে আবিস্কার থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে মাইক্রো তরঙ্গ বিকিরণের উৎস হলো Big Bang বা একটি আদি অগ্নিবলের (Primeval fireball) উৎক্ষিপ্ত অবশেষ। এ আবিস্কারের ফলে উইলসন ও পেনজিয়াস নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। G. Lemaitre এ আদি অগ্নিবলের নাম দিয়েছেন "Primeval Atom"।

Big Bang হলো এমন একটি ঘটনা যার আগে নভোমভল, ভূ-মভল, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, কিছুই ছিল না। অর্থাৎ বর্তমান মহাবিশ্বের পদার্থ, শক্তি ও স্থান-কাল একটি বস্তুপিণ্ডে কেন্দ্রিভূত ছিল। এ বস্তুপিণ্ডের অসীম ঘনত্ব ও অগাধ উষ্ণতা ছিল। এ উষ্ণতা  $10^{32}$  ডিগ্রী (K k=kelvine- তাপমাত্রার একক) বলে উল্লেখ করা হয়।

অতএব, মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিক্ষোরণ (Big Bang) যাঁর "কুন" Be. আদেশ দ্বারা সংগঠিত হয়েছে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ৭ম শতাব্দীতে অবতীর্ণ আল-কুরাআনে মহাজগতে সৃষ্টির Big Bang theory স্পষ্ট আয়াত দ্বারা বিবৃত হয়েছে। এ তত্ত্ব আবিস্কারে বিজ্ঞানীদের ১৪০০ বংসর সময় লেগেছে। "Big Bang theory" সম্পর্কে আল কুরআন বলছে,

### কুরআনের কথা:

**Meaning:** Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together as one single mass; then We clove them asunder.

অর্থ : অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, নভোমভল এবং ভূ-মভল একটি বস্তুর মত পরস্পর সংযুক্ত ছিল; অত:পর আমি এদের ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। (২১ সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৩০)

## ৭৫৪. মহাবিশ্ব প্রতি নিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে

### বিজ্ঞানের কথা:

বিশাল মহাবিশ্ব গ্যালাক্সির সমষ্টি। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী (২০০০ সাল) ৫০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি আমাদের মহাবিশ্ব জুড়ে রয়েছে। এখনো প্রতিদিন গ্যালাক্সির জন্ম হচ্ছে এবং তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে পারম্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি (force of expansion)। অর্থাৎ, বিশাল মহাজগত সুষমহারে প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আর একদল বিজ্ঞানী বেতার টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সির দীপ্ত রশ্মি এবং গ্যাসের গতি নির্ণয় করেছেন। এভাবে বিজ্ঞানীরা একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রতি সেকেন্ডে মহাজগত 50km থেকে 100km পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে থাকে এবং এ সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einstein তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব Cosmological Constant (মহাজাগতিক ধ্রুবক) এ বলেছেন "একটি রহস্যময় স্বতাড়িত বৈশিষ্ট্যের কারণে মহাবিশ্ব ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এ বিশ্বয়কর তত্ত্বটি টাইপ-লা-সোপার লোভা নামে পরিচিত এবং স্টেলা এক্সপ্রোশন এর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

### কুরআনের কথা:

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আল-কুরআন ৭ম শতাব্দীতে যে তথ্য দিয়েছে তা এখন সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

Meaning: With power and skill did We make the firmament; indeed We are expanding the vastness of space there of.

অর্থ : ৭. প্রবল ক্ষমতা বলে আমরা আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং অবশ্যই তা সম্প্রসারণ করে চলেছি।

(৫১ সুরা আয যারিয়াত : আয়াত ৪৭)

## ৭৫৫. মহা বিশ্বকে পুনরায় শুটিয়ে নেয়া হবে

### বিজ্ঞানের কথা:

মহাবিশ্বের সকল বস্তু পরম্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণকে বলা হয় Gravitational Force বা মহাকর্ষীয় শক্তি। সৌরজগতের গ্রহণ্ডলি সূর্যের আকর্ষণে অবর্তিত হয়। উপগ্রহ গ্রহের আকর্ষণে ঘূরে। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যের চারদিকে ঝাঁক বেধে পরিক্রমণ করে। এভাবে এক গ্যালাক্সি গুচ্ছ গ্যালাক্সির টানে ঘূরে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরের সাথে মিলতে চায়। কিন্তু এ মিলন ঘটতে পারে না যে কারণে তা হচ্ছে Force of expansion অর্থাৎ মহা বিশ্বের সম্প্রসারণ গতির ফলে Space সৃষ্টি হয়। ফলে পরম্পরের মধ্যে পরম্পরের দূরত্ব বেড়ে যায়।

আর যদি সম্প্রসারণ গতি ক্রমান্বয়ে থেমে যায়, তাহলে মহাকর্ষীয় টানে গ্রহ, নক্ষত্রগুলি পরম্পরের কাছাকাছি এসে যাবে। তখন প্রচন্ড সংঘর্ষ শুরু হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রসারণ গতি থামবে কিনা? এ বিষয়ে একটি তথ্য দেয়া হয়েছে যে, মহাকর্ষ শক্তি সম্প্রসারণ (expansion). বন্ধ করতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে মহাজাগতিক পদার্থের গড় ঘনত্বের উপর। এর তাত্ত্বিক প্রতিরূপগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ ঘনত্ব যদি সংকট ঘনত্ব (critical value). থেকে বেশী হয় তাহলে মহাকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হবে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করে মহাসংকোচের দিকে নিয়ে যাবে। এ অবস্থাকে Closed Big Bang বলা হয়েছে। আমেরিকান বিজ্ঞানী Rreeman Dysonএটাকে Big Crunch বলেছেন। অর্থাৎ পুনরায় মহাজগত একটি বিন্দুতে এসে বিক্ষোরিত হবে।

### কুরআনের কথা:

এখন মহাবিশ্বের Closed Big Bang সম্পর্কে আল-কুরআন যে তথ্য দিয়েছে তা হচ্ছে :

(٢١ سُوْرَةً ٱلْأَنْبَيَآءِ : ٱيَاتُهَا ١٠٣)

**Meaning:** The Day when We will roll up the heavens like a scroll rolled up for books and as We began the first creation similarly shall We repeat it.

অর্থ : ১০৪. সে দিন আমি মহাবিশ্ব মহাকাশ গুটিয়ে নেব যেমনি করে গুটিয়ে নেয়া হয় লিখিত বইপত্র। আর প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় আমি যেভাবে (Big Bang) আরম্ভ করেছিলাম অনুরূপভাবে তা পুনরাবৃত্তি করা হবে। (২১ সূরা আম্বিয়া : আয়াত-১০৪)

# **Ayat Konika**

৭৫৬. ২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াতের অংশ ১৫২

**উচ্চারণ :** ফায্কুরুনী আয্কুরকুম্ওয়াশ কুরুলী ওয়ালা তাকফুরুন।

অর্থ : অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব, আমার শোকর আদায় কর এবং না শোকরী করিও না।

৭৫৭. ২ সূরা আল বাকারা: আয়াতের অংশ ২২৪

**উচারণ:** ওয়াল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্।

অর্থ : আর আল্লাহ সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন।

৭৫৮. ২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াতের অংশ ২৩৩

উ**চারণ :** ওয়াতাকুল্লা-হা ওয়া'লামূ আন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মাল্না বাছীর।

অর্থ: আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

৭৫৯. ২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াতের অংশ ২৫৬

উচারণ∶ লা∼ইক্রা–হা ফিদ্দীন।

অর্থ: দ্বীন সম্পর্কে কোন জোর-জবরদন্তি নেই।

৭৬০. ২ সূরা আল বাক্বারা : আয়াতের অংশ ২৬৯

উচারণ: ওয়ামা–ইয়ায্যাকার ইন্না∼উলুল আল্বা–ব।

অর্থ : বস্তুত শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

৭৬১. ২ সূরা আল বাকাুরা : আয়াতের অংশ ২৮৬

উ**চারণ** : লা–ইউকাল্লিফুল্লা–হু নাফসান ইল্লা–উস'আহা–;

অর্থ: আল্লাহ্ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না।

৭৬২. ৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াতের অংশ ১৩৪

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

উচারণ: ওয়াল্লা-হু ইউহ্বিবুল মুহ্সিনীন।

অর্থ: আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।

৭৬৩. ৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াতের অংশ ১৪০

وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظُّلِمِيْنَ ﴿

উচ্চারণ: ওয়াল্লা-হু লা-ইউহিব্বুজ্ জা-লিমীন।

অর্থ: আল্লাহ্ জালিমদের পছন্দ করেন না;

৭৬৪. ৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াতের অংশ ১৫৪

وَاللَّهُ عَلِيْدٌ ، بِنَاتِ الصَّهُ وَرِ

উচারণ: ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর।

অর্থ: অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন।

৭৬৫. ৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াতের অংশ ১৫৬

وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُّ ﴿

উচ্চারণ: ওয়াল্লা-হু বিমা-তা'মালুনা বাছীর।

অর্থ: তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

৭৬৬. ৩ সুরা আলে ইমরান : আয়াতের অংশ ১৯৪

إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ⊛

উচারেণ: ইন্নাকা লা-তুখ্লফুল মী'আ–দ।

**অর্থ :** নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

৭৬৭. ৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াতের অংশ ১৯৯

إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

উচারণ: ইন্নাল্লা–হা সারী উল হিসা–ব।

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৭৬৮. ৪ সূরা আন নিসা : আয়াতের অংশ ১৬

إِنَّ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا⊛

উচ্চারণ: ইন্নাল্লা–হা কা–না তাওওয়া–বার রাহীমা–।

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

৭৬৯. ৪ সূরা আন নিসা : আয়াতের অংশ ১২৬

উচারণ: ওয়ালিল্লা–হি মা–ফিস্ সামা–ওয়া–তি ওয়ামা–ফিল্ আর্দি;

অর্থ : আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই

৭৭০. ৫ সূরা মায়েদা : আয়াতের অংশ ৭

উচারণ: ইন্লাল্লা–হা 'আলীমুম বিযা–তিছ ছুদূর।

অর্থ : অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭৭১. ৫ সূরা মায়েদা : আয়াতের অংশ ১১

উচ্চারণ: ওয়াত্তাকুল্লা–হা; ওয়া 'আলাল্লা–হি ফাল্ইয়াতা ওয়াকালিল মু'মিন্ অর্থ: এবং আল্লাহ্কে ভয় কর আর আল্লাহ্রই প্রতি বিশ্বাসীগণের নির্ভর করা উচিত।

৭৭২. ৬ সূরা আন আম : আয়াতের অংশ ৭৩

উচ্চারণ: 'আ–লিমুল গাইবি ওয়াশ্ শাহা–দাতি; ওয়া হুওয়াল হাকীমুল খা অর্থ: দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি অবগত, এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। ৭৭৩. ৭ সূরা আল আরাফ: আয়াতের অংশ ৩২

উচ্চারণ: কাযা–লিকা নুফাছ্ছিলুল আ–য়া–তি লিক্বাওমিই ইয়া লামুন। অর্থ: এরূপে (আমি আল্লাহ) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। ৭৭৪. ৭ সূরা আল আরাফ: আয়াতের অংশ ১৮৬

উচারণ: মাই ইউদ্বলিল্লা-হু ফালা-হা-দিইয়া লাহু;

অর্থ: আল্লাহ্ যাদের বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই,

৭৭৫. ৭ সূরা আল আরাফ : আয়াতের অংশ ২০০

উচারেণ: ইন্নাহূ সামী'উন 'আলীম।

অর্থ : নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

৭৭৬. ৮ সূরা আল আনফাল : আয়াতের অংশ ৪১

উচারণ: ওয়াল্লা-হু 'আলা-কুলু শোইয়িন্ ক্াদীর।

অর্থ: আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

৭৭৭. ৮ সূরা আল আন ফাল : আয়াতের অংশ ৪৬

উ**চার**ণ: ইন্নাল্লো—হা মা আছ ছা—বিরীন।

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।

৭৭৮. ৮ সূরা নিসা : আয়াতের অংশ ২৮

وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿

**উচারণ:** ওয়া খুলিক্ল ইনসা–নু দা'ঈফা–।

অর্থ : মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।

৭৭৯. ৮ সূরা আল আনফাল : আয়াতের অংশ ৭২

وَاللَّهُ بِهَا تَعْهَلُوْنَ بَصِيْرُّ

উ**চ্চারণ :** ওয়াল্লা-হু বিমা-তা'মান্সুনা বাছীর।

অর্থ : আল্লাহ্ সবই দেখেন তোমরা যা কর।

৭৮০. ৯ সূরা আত তাওবা : আয়াতের অংশ ৫১

وَعَلَى اللَّهِ نَلْيَتُوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿

উচ্চারণ: ওয়া 'আলাল্লা-হি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন।

অর্থ : এবং মৃমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

৭৮১. ৯ সূরা আত তাওবা : আয়াতের অংশ ১০৪

وَأَنَّ اللَّهُ مُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْرُ ﴿

উচ্চারণ: ওয়া আন্নাল্লা-হা হুওয়াত্ তাওয়্যা-বুর রাহীম।

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু ।

৭৮২. ৯ সুরা আত তাওবা : আয়াতের অংশ ১১১

وَمَنْ آوْنَى بِعَهْنِ مِنَ اللهِ

উচারণ: ওয়া মান্ আওফা-বি'আহ্দিহী মিনাল্লা-হি।

অর্থ : নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে ?

৭৮৩. ৯ সূরা আত তাওবা : আয়াতের অংশ ১১৬

يُحْي وَيُمِيْتُ

উচারণ: ইয়ুহুয়ী ওয়া ইউমীতু:

অর্থ: তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান।

৭৮৪. ১০ সূরা ইউনুছ: আয়াতের অংশ ৫

يُفَصِّلُ الْإِيْسِ لِقَوْمٍ يَتَّعْلَمُوْنَ ﴿

উচ্চারণ: ইউফাছছিলুল্ আ-য়া-তি লিক্াওমিই ইয়া'লামূন।

অর্থ : জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

৭৮৫. ১০ সূরা ইউনুছ : আয়াতের অংশ ২৫

وَاللَّهُ يَنْعُوا إِلَى دَارِ السَّلْمِ

উচারণ: ওয়াল্লা-হু ইয়াদ্'ভ~ইলা- দা-রিস্ সালা-মি;

অর্থ: আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।

৭৮৬. ১০ সূরা ইউনুছ : আয়াতের অংশ ৬৪

لَاتَبْرِيْلَ لِكَلِمْتِ اللهِ ،

উচ্চারণ: লা-তাব্দীলা লিকালিমা-তিল্লা-হ;

অর্থ : আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই।

৭৮৭. ১০ সুরা ইউনুছ : আয়াতের অংশ ৬৮

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

উচ্চারণ: লাহু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আর্দ্বি;

অর্থ: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই।

৭৮৮. ১১ সূরা হুদ : আয়াতের অংশ ৫

إِنَّهُ عَلِيْرًا بِنَاسِ الصُّدُورِ

উচারণ: ইন্নাহু 'আলীমুম্ বিযা-তিছু ছুদুর।

অর্থ: অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনিই মহাজ্ঞানী।

৭৮৯. ১১ সূরা হুদ : আয়াতের অংশ ১২

إِنَّهَا آنْتَ نَذِيْرٌ ،

উচারণ: ইন্নামা~আন্তা নাথীর;

অর্থ : তুমি তো (হে নবী) কেবল সতর্ককারী।

৭৯০. ১১ সূরা হৃদ : আয়াতের অংশ ১০৭

إِنَّ رَبُّكَ نَعَّالُ لِّهَا يُرِيْكُ ﴿

উচারণ: ইন্না রাক্বাকা ফা'আ-লুক্সিমা- ইউরীদ্।

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমার প্রভূ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন ।

৭৯১. ১১ সূরা হুদ : আয়াতের অংশ ১১২

إِنَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿

উচ্চারণ: ইন্নাহু বিমা-তা'মালুনা বাছীর।

অর্থ: তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা দেখেন।

৭৯২. ১২ সূরা ইউসুফ : আয়াতের অংশ ৫

إِنَّ الشَّيطَى لِلإِنْسَانِ عَنُ وٌّ مُّبِيْنَ ﴿

উ**চারণ : ইন্নাশ্ শাই**ভা-না পিল্ইন্সা-নি 'আদুওউম্ মুবীন্।

অর্থ : নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্ত ।

৭৯৩. ১৩ সূরা রাদ : আয়াতের অংশ ১৬

قُلْ مَلْ يَسْتَوِى الْإَعْلَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ مَلْ تَسْتَوِى الظُّلَمْ وَالنُّورُ عَ

উচারণ: কুল্ হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ আ'মা–ওয়াল্ বাছীর। আম হাল তাছতায়িজ জুলুমাতৃ ওয়ানুর।

অর্থ : বল, 'অন্ধ ও চক্ষুম্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক ?

৭৯৪. ১৪ সূরা ইব্রাহীম: আয়াতের অংশ ৪

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيهْرِيْ مَنْ يَشَاءُ

উচারণ : ফাইউদিহুহা—হু মাই ইয়াশা—উ;ওয়া ওয়া ইয়াহ্দী মাই ইয়াশা—উ;

অর্থ : আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।

৭৯৫. ১৫ সূরা আল হিজর : আয়াতের অংশ ৪৯

نَبِّيْ عِبَادِي ۚ أَنِّي ۚ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْرُ ﴿

উচ্চারণ: নাকিব' 'ইবা-দীআন্নীআনাল্ গাফুরুর রাহীম্।

অর্থ: আমার বান্দাদের বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৯৬. ১৬ সুরা আল নাহল : আয়াতের অংশ ২২

إِلْمُكُمْ إِلَّةً وَّاحِدً ع

উচ্চারণ: ইলা-ছুকুম্ ইলা-হুও ওয়াহিদ।

অর্থ : তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।

৭৯৭. ৪ নিসা : আয়াতের অংশ ৩৩

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿

উচ্চারণ: ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইইন্ শাহীদা-।

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

৭৯৮. ১৬ সূরা আন নাহল : আয়াতের অংশ ২৯

فَادْخُلُوٓ الْبُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ء فَلَبِئْسَ مَثُوَى الْهُتَكَبِّرِيْنَ ﴿

উচারণ : ফাদ্খুল্য়আব্ওয়া-বা জ্াহান্নামা খা-লিদীনা ফিহা-;ফা বি'সা মাছওয়াল মুতাকব্বিরী-ন।

অর্থ: তাই তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে চিরদিনের জন্য প্রবেশ কর। অহংকারীদের আবাস স্থল কতই না নিকৃষ্ট।

৭৯৯. ১৬ সূরা আন নাহল : আয়াতের অংশ ৫১

উচারণ: ইন্নামা-হুওয়া ইলা-হুওঁ ওয়া-হুদুন, ফাইয়্যা-ইয়া ফার্হাবূন্।

অর্থ: আমিই তো একমাত্র উপাস্য। তাই আমাকেই ভয় কর।

৮০০. ১৬ সূরা আন নাহল : আয়াতের অংশ ৭৭

উচ্চারণ: ওয়া লিল্লা-হি গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দি;

অর্থ: আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই।

৮০১. ৪ সূরা নিসা : আয়াতের অংশ ১

উচারণ: ইন্লাল্লা-হা কা-না 'আলাইকুম রাক্ীবা-।

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

৮০২. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াতের অংশ ১

উচারণ: ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাছীর্।

অর্থ : নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদুষ্টা।

৮০৩. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াতের অংশ ৫৪

উ**চারণ :** ওয়ামা–আরসালনা~কা 'আলাইহিম্ ওয়াকীলা–।

অর্থ: আমি তোমাকে ওদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।

৮০৪. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াতের অংশ ৫৭

إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْنُ وْرًا⊛

উচারণ: ইনা আযা-বা রাব্বিকা কা-না মাহ্যূরা-।

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

৮০৫. ১৭ সুরা বনী ইসরাঈল : আয়াতের অংশ ৬৭

وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَغُوْرًا

**উচারণ:** ওয়া কা-নাল্ ইন্সা-নু কাফ্রা-।

অর্থ : মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৮০৬. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াতের অংশ ১০৫

وَبِالْحَقِّ ٱنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ،

উচারণ: ওয়া বিল্হাক্কি আন্যাল্না-হু ওয়া বিলহাক্কি নাযালা;

অর্থ : আমি সত্যসহ কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্যসহই নাযিল হয়েছে।

৮০৭. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াতের অংশ ১১০

قُلِ ادْعُوا اللهُ أو ادْعُوا الرَّحْمٰيَ ،

উচারণ: কুলিদ্'উল্লা-হা আওয়িদ্ 'উর রাহমা-না ;

অর্থ: বল, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর।

৮০৮. ২০ সূরা তৃহা : আয়াতের অংশ ২

مَّ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى ﴿

উচ্চারণ: মা∼আন্যাল্না- আলাইকাল্ কুর্আ-না লিতাশ্কায়।

অর্থ: তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কোরআন নাযিল করিনি।

৮০৯. ২০ সূরা তুহা : আয়াতের অংশ ৩৫

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا

উচ্চারণ : ইন্নাকা কুন্তা বিনা-বাছীরা-।

অর্থ: তুমি আমাদের মহাদুষ্টা।

৮১০. ২০ সূরা তৃহা : আয়াতের অংশ ৫৫

مِنْهَا خَلَقْنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْكُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً ٱخْرَى ﴿

উচ্চারণ: মিন্হা- খালাক্না-কুম্ ওয়া ফীহা- নু'ঈদুকুম ওয়ামিন্হা- নুখ্রিজুকুম্ তা-রাতান্ উখ্রা-। অর্থ: এ (মাটি) হতে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং আবার উহা হতে পুনর্বার সৃষ্টি করব।

৮১১. ২২ সূরা আল হাজ : আয়াতের অংশ ৭৮

উচ্চারণ: হুওয়া মাওলা-কুম, ফানি'মাল মাওলা- ওয়া নি'মান্ নাছীর। অর্থ: তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সহায়ক তিনি!

৮১২. ২৩ সূরা আল মু'মিনুন : আয়াতের অংশ ১০৮

উচারণ: ক্-লাখ সাউ ফীহা-ওয়ালা-তুকাল্মিম্ন।

অর্থ : আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানে থাক ও আমার সঙ্গে কথা বলিও না।'

৮১৩. ২৪ সূরা আন্ নুর : আয়াতের অংশ ১৯

উচ্চারণ: ওয়া ল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা- তা'লামূন।

অর্থ: আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৮১৪. ৪ সুরা নিসা: আয়াতের অংশ ৪৮

উচারণ: ইন্নাল্যা-হা লা-ইয়াগ্ফির আই ইউশ্রাকা বিহী ওয়া ইয়াগ্ফির মা-দ্না যা-লিকা লিমাই ইয়াশা-উ।

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তার অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

৮১৫. ২৪ সূরা আননুর : আয়াতের অংশ ২৮

উচারণ: ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালুনা 'আলীম।

অর্থ: আর আল্লাহু তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানেন।

৮১৬. ২৪ সূরা আননুর : আয়াতের অংশ ৩৫

উচ্চারণ: আল্লা-হু নূরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদি;

অর্থ: আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীর আলো ;

৮১৭. ২৬ সূরা আশ ভয়ারা : আয়াতের অংশ ২০৩

উচারণ: ফাইয়াকুলূ হাল নাহ্নু মুন্জারন।

অর্থ: তখন ওরা বলবে, 'আমরা কি তবে অবকাশ পাব?

৮১৮. ২৭ সূরা আল নামল : আয়াতের অংশ ২৬

উচারণ: আল্লা–হু লা∼ইলা–হা ইল্লা–হওয়া রাব্বুল 'আরশিল 'আজীম। অর্থ: আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি মহাআরশের অধিপতি।'

৮১৯. ২৮ সূরা আল কাসাস : আয়াতের অংশ ৫৬

উচারণ: ইন্নাকা লা—তাহুদী মান্ আহ্বাৰ্তা ওয়ালাকিন্নাল্লা—হা ইয়াহুদী মাই ইয়াশা—উ। অর্থ: তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছে করলে তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছে সৎ পথে আননে।

৮২০. ৩০ সূরা আল রূম : আয়াতের অংশ ২৯

উচ্চারণ: ফামাই ইয়াহ্দী মান আদ্বাল্লাল্লা-হু। ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরী-ন। অর্থ: আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে সং পথ দেখাবে? এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

৮২১. ৩১ স্রা আল লুকমান : আয়াতের অংশ ২৩

উচারণ: ইন্লাল্লা–হা 'আলীমুম বিযা–তিছ ছুদ্র।

অর্থ: অন্তরের মধ্যে যা আছে সে খবর আল্লাহ্ জানেন।

৮২২. ৩১ সূরা আল লুকমান : আয়াতের অংশ ৩৪

**উচারণ:** ইন্লাল্লা–হা 'ইন্দাহূ 'ইলমুস্ সা–'আতি।

অর্থ: কখন কেয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহুই জানেন।

৮২৩. ৩৩ সূরা আল আহ্যাব : আয়াতের অংশ ৭০

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَرِيْداً ﴿

উচারণ: ইয়া~আইয়্হাল্ লাখীনা আ—মানুতাকুল্লা—হা ওয়াকুল্ ক্ওলান্ সাদীদা—।

**অর্থ :** হে ঈমান্দারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

৮২৪. ৩৫ সূরা ফাতির : আয়াতের অংশ ১৯

উচারণ: ওয়ামা-ইয়াস্ তাওয়ালি আ'মা-ওয়াল বাহীর।

অর্থ : অন্ধ ও চক্ষুমান সমান নয়।

৮২৫. ৩৫ সূরা ফাতির : আয়াতের অংশ ২৪

উচারণ: ইনা~আরসাল্না–কা বিল্হাক্কি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরা–;

অর্থ: আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি;

৮২৬. ৩৬ সূরা ইয়াসিন : আয়াতের অংশ ৫৯

উচ্চারণ: ওয়াম্ তা–যুল্ ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজ্রিমূন। **অর্থ:** এবং (আরও বলা হবে) 'হে পাপীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।'

৮২৭. ৩৬ সূরা ইয়াসিন : আয়াতের অংশ ৮২

উচারণ : ইন্নামা~আমরুহু~ইযা~আরা-দা শাইআন্ আই ইয়া ক্-লা লাহু কুন্ ফাইয়াকৃন।

অর্থ : তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

৮২৮. ৩৭ সূরা সফফাত : আয়াতের অংশ ৩৯

উ**চারণ:** ওয়া মা—তুজ্যাওনা ইল্লা—মা—কুন্তুম তা<sup>\*</sup>মালূন।

অর্থ: এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল ভোগ করবে।

৮২৯. ৩৭ সূরা সফফাত : আয়াতের অংশ ১৩৮

اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ⊛

**উচ্চারণ:** আফালা-তা'কিলূন।

অর্থ: তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

৮৩০. ৩৭ সূরা সফফাত : আয়াতের অংশ ১৫৫

اَفَلاَ تَنَكَّرُوْنَ⊛

উচ্চারণ: আফালা- তাযাক্কারূন।

অর্থ : তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

৮৩০. ৩৯ সূরা যুমার : আয়াতের অংশ ৩

أَلَا لِلَّهِ الرِّيْنَ الْخَالِسُ

উচ্চারণ: আলা- লিল্লা-হিদ্ দীনুল্ খা-লিছ্ ;

অর্থ : জেনে রাখ, বিশুদ্ধ এবাদত আল্লাহরই প্রাপ্য।

৮৩২. ৩৯ সূরা যুমার : আয়াতের অংশ ১৬

يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ⊛

**উচ্চারণ:** ইয়া-'ইবাদি ফাত্তাকুন।

অর্থ: হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।

৮৩৩. ৩৯ সূরা যুমার : আয়াতের অংশ ৩৬

উচারণ: আলাইসাল্লা-হু বিকা-ফিন্ 'আব্দাহু;

অর্থ: আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?

৮৩৪. ৪০ সূরা মু'মিন : আয়াতের অংশ ১৬

উচারণ: লিমানিল্ মুল্কুল্ ইয়াওমা; লিল্লা-হিল্ ওয়া-হ্দিল্ ক্াহ্হা-র।

অর্থ : (বলা হবে,) 'আজ কর্তৃত্ব কার? 'আল্লাহরই' যিনি এক প্রবল পরাক্রমশালী।

৮৩৫. ৪০ সুরা মু'মিন : আয়াতের অংশ ৭৬

উচারণ: উদ্খুল্∼আব্ওয়া-বা জাহানামা খা-লিদীনা ফীহা-।

অর্থ: ওদের বলা হবে জাহান্লামে চিরকাল অবস্থানের জন্য প্রবেশ করো।

৮৩৬. ৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ : আয়াতের অংশ ৪৬

উচারণ: মান 'আমিলা ছা-লিহান্ ফালিনাফ্সিহী ওয়ামান্ আসা-আ ফা'আলাইহা-;

**অর্থ :** যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং যে অসৎকর্ম করে সে নিজের প্রতি অমঙ্গল ডাকে।

৮৩৭. ২ সূরা আল বাকারা : আয়াতের অংশ ২৮৪

উচারণ: লিল্লা-হি মা ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আর্দি;

অর্থ: আসমান এবং যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর।

৮৩৮. ৪৪ সূরা দুখান : আয়াতের অংশ ৮

لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ يُحْى وَيُونِثُ ا

উচারণ: লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতৃ;

অর্থ : তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন।

৮৩৯. ৪৮ সূরা ফাতাহ : আয়াতের অংশ ২৩

وَلَىْ تَجِنَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْرِيْلاً ﴿

**উচ্চারণ :** ওয়া লান্ তাজ্িদা লিসুন্লাতিল্লা-হি তাব্দীলা-।

অর্থ: তুমি আল্লাহর এ বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

৮৪০. ৪৯ সূরা হুজরাত : আয়াতের অংশ ১৩

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ

উচ্চারণ: ইনা আক্রামাকুম্ 'ইন্দাল্লা-হি আত্কা-কুম;

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুব্তাকী।

৮৪১. ৫০ সূরা কাফ: আয়াতের অংশ ৩৬

هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ⊛

উ**চারণ:** হাল মিম্ মাহীছ।

অর্থ : ওদের কোন আশ্রয়স্থল রইল কি?

৮৪২. ৫২ সূরা তুর : আয়াতের অংশ ২৮

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْرُ،

উচারণ: ইন্নাহূ হওয়াল্ বার্রুর্ রাহীম।

অর্থ: তিনি তো করুণাময়, পরম দয়ালু!

৮৪৩. ৫৩ সূরা নাজ্ম: আয়াতের অংশ ২৫

উচ্চারণ: ফালিল্লা-হিল্ আ-খিরাতু ওয়াল্ উলা-।

অর্থ: বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।

৮৪৪. ৫৩ সূরা নাজ্ম: আয়াতের অংশ ৪৮

**উচ্চারণ:** ওয়া আন্নাহু হুওয়া আগ্না- ওয়া আক্না-।

অর্থ: এবং তিনিই অভাব মুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

৮৪৫. ৫৪ সূরা কামার : আয়াতের অংশ ২২

উচ্চারণ: ওয়া লাক্াদ্ ইয়াস্সার্নাল কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির।

অর্থ : আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; কেউ আছে কি উপদেশ গ্রহণের জন্য?

৮৪৬. ৫৫ সূরা আর রহ্মান : আয়াতের অংশ ১৭

**উচ্চারণ**: রাব্বুল মাশ্রিক্াইনি ওয়া রাব্বুল্ মাগ্রিবাই-ন।

অর্থ: তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।

৮৪৭. ৫৫ সূরা আর রাহ্মান : আয়াতের অংশ ২৯

**উচ্চারণ : কু**ল্লা ইয়াওমিন্ হুওয়া ফী শা'ন্।

**অর্থ**: তিনি প্রতি মুহুর্তে তাঁর কাজে রত।

৮৪৮. ৫৫ সূরা আর রাহ্মান : আয়াতের অংশ ৫৫

উচারণ : ফাবিআইয়িয় আ-লা-ই রাব্বিকুমা-তুকায্যবো-ন।

অর্থ: তবে তোমরা (জ্বীন ও ইনসান) তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৮৪৯. ৫৫ সূরা আর রাহ্মান : আয়াতের অংশ ৬০

উচ্চারণ: হাল্ জা্যা-উল্ ইহ্সা-নি ইল্লাল্ ইহ্সা-ন।

অর্থ : উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?

৮৫০. ৫৬ সূরা ওয়াকি'আ : আয়াতের অংশ ২২-২৩

উচ্চারণ : ২২. ওয়া হুরুন 'ঈন। ২৩. কাআম্ছা-লিল্ লু'লুয়িল্ মাক্নূন।

অর্থ: ২২. তথায় থাকবে আয়তনয়না হুরগণ। ২৩. সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।

৮৫১. ৫৭ সূরা হাদীদ : আয়াতের অংশ ১৯

উ**চারণ :** ওয়ালুাযীনা কাফার ওয়াকায্যাবৃ বিআ–য়া–তিনা∼উলা–ইকা আছহা–বুল জাহীম।

অর্থ: এবং যারা কাফের এবং আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৮৫২. ৬০ সূরা মুম্তাহিনা : আয়াতের অংশ ৩

উচ্চারণ: লান্ তান্ফা'আকুম আরহা-মুকুম ওয়ালায় আওলা-দুকুম, ইয়াওমাল ক্য়া-মাতি।

অর্থ: তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না বা উপকার করতে পারবে না।

৮৫৩. ৬১ সূরা ছফ : আয়াতের অংশ ২

উচারণ : ইয়া∼আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানু লিমা তাক্লুনা মা-লা-তাফ'আলুন।

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল?

৮৫৪. ৫৬ সূরা ওকিয়া'আ : আয়াতের অংশ ৯৬

উচ্চারণ: ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রাব্বিকাল্ 'আজীম।

অর্থ: অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

৮৫৫. ৫৮ সূরা মুজাদালা : আয়াতের অংশ ২

وَانَّ اللَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿

উচারণ: ওয়া ইন্নাল্লা–হা লা'আফুওউন গাফুর।

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।

৮৫৬. ৫৮ সূরা মুজাদালা : আয়াতের অংশ ১০

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

উ**চারণ :** ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াকালিল মু'মিনূন।

অর্থ: মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

৮৫৭. ৫৯ সূরা হাশর : আয়াতের অংশ ১

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي السَّهٰوٰ وَمَا فِي الْأَرْضِ ،

উ**চারণ:** সাব্বাহ্য লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আর্দ্বি।

অর্থ: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

৮৫৮. ৫৯ সূরা হাশর : আয়াতের অংশ ৭

وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيْدُ الْعِقَابِ

উ**চারণ :** ওয়াতাকুল্লা-হা, ইন্নাল্লা-হা শাদীদুল 'ইকা্-ব।

অর্থ: তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শান্তিদানে কঠোর।

৮৫৯. ৫৯ সুরা হাশর : আয়াতের অংশ ১৮

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَلِ ج

উচ্চারণ: ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানুতাকুল্লা-হা ওয়ালতান্জুর নাফসুম মা-কাদ্দামাত লিগাদ।

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত সে তার আগামীকল্যের কি অগ্রিম পাঠিয়েছে?

৮৬০. ৫৯ সূরা হাশর : আয়াতের অংশ ২২

উচারণি: হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, আ'-লিমুল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি, হুওয়ার রাহ্মা-নুর রাহীম।

অর্থ: তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

৮৬১. ৬১ সূরা সাফ্ফ : আয়াতের অংশ ৮

উচ্চারণ: ইউরীদ্না লিইউত্ফিউ নূরাল্লা-হি বিআফ্ওয়া-হিহিম, ওয়াল্লা-হু মুতিমু নূরিহী ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরন।

অর্থ: ওরা আল্লাহর নূর ফুঁৎকারে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

৮৬২. ৬২ সুরা জুমা : আয়াতের অংশ ১১

وَاللَّهُ خَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿

উ**চারণ :** ওয়াল্লা–হু খাইরুর্ রা–য্ক্ীন।

অর্থ: আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

৮৬৩. ৬৩ সূরা মুনাফিকৃন : আয়াতের অংশ ৯

উচ্চারণ: ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানু লা-তুল্হিকুম আমওয়া-লুকুম ওয়ালায়আওলা-দুকুম 'আন যিক্রিল্লা-হি; অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর জিকির হতে উদাসীন না করে। ৮৬৪. ৬৩ সূরা মুনাফিকুন: আয়াতের অংশ ১১

উচ্চারণ: ওয়া লাই ইউআখ্থিরাল্লা-হু নাফসান ইযা- জা-আ আজালুহা-;

অর্থ: নির্ধারিতকাল (মৃত্যুর সময়) যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ কাউকেই অবকাশ দেবেন না।

৮৬৫. ৬৬ সূরা তাহ্রীম : আয়াতের অংশ ৮

উচারণ: ইয়া~আইয়ুহাল্ লাযীনা আ–মানু তৃব্~ইলাল্লা–হি তাওবাতান নাছ্হা–;

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর- বিভদ্ধ তাওবা;

৮৬৬. ৬৭ সূরা মূল্ক : আয়াতের অংশ ২

উচারণ: আলুায়ী খালাক্াল্ মাওতা ওয়াল হায়া-তা লিইয়াব্লুওয়াকুম আইয়ুকুম আহ্সানু 'আমালা-;

অর্থ: যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?

৮৬৭. ৬৭ সূরা মুল্ক : আয়াতের অংশ ১৩

উচ্চারণ: ওয়া আসির্ক ক্ওিলাকুম আওয়িজ্হাক বিহী; ইন্নাছ্ 'আলীমুম বিযা-তিছ ছুদ্র। অর্থ: তোমরা গোপনেই কথা বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো নিশ্যুই অন্তর্যামী।

৮৬৮. ৭০ সূরা মা'আরিজ : আয়াতের অংশ ২০-২১

উচারণ: ২০. ইযা-মাস্সাহশ শার্ক জ্ায়্'আ-। ২১. ওয়া ইযা-মাস্সাহল খাইক মানু'আ-।

অর্থ: ২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশাকারী। ২১. আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ।

৮৬৯. ৭৩ সূরা মুয্যামিল: আয়াতের অংশ ২০

উ**চারণ:** ওয়াস্তাগ্ফিরুলুা–হা ; ইন্নাল্রা–হা গাফ্রুর রাহীম।

অর্থ: তোমরা ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮৭০. ৭৪ সূরা মুদ্দাছ্ছির : আয়াতের অংশ ৪০-৪৩

উচ্চারণ: ৪০. ফী জ্ান্না-তিন, ইয়াতাসা-আল্ন। ৪১. আনিল মুজ্রিমীন। ৪২. মা-সালাকাকুম ফী সাক্রে। ৪৩ ক্া-লূ লাম নাকু মিনাল মুছাল্লীন।

অর্থ: ৪০. তারা থাকবে উদ্যানে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে– ৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে, ৪২. 'তোমাদের কি সে দোযখে ফেলেছে ?' ৪৩. ওরা বলবে, 'আমরা নামাজী ছিলাম না'

৮৭২. ৭৫ সূরা কিয়ামাহ : আয়াতের অংশ ৬

উচ্চারণ: ইয়াস্আলু আইয়্যা-না ইয়াওমুল কিয়া-মাহ।

অর্থ: মানুষ প্রশু করে 'কখন কিয়ামতের দিন আসবে ?'

৮৭৩. ৭৫ সূরা কিয়ামাহ : আয়াতের অংশ ১০-১১

উ**চারণ :** ১০. ইয়াকুলুল ইনসা-নু ইয়াওমাইযিন আইনাল মাফার্র। ১১. কাল্লা-লা-ওয়াযার।

অর্থ: ১০. সেদিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায় ? ১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

৮৭৪. ৭৭ সূরা মুর্সালাত : আয়াতের অংশ ৪৩

উচ্চারণ: কুল ওয়াশ্রাবৃ হানী-আম বিমা-কুন্তুম তা'মালূন।

অর্থ : (তাদের বলা হবে) তোমাদের কাজের বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

৮৭৫. ৭৯ সূরা আল নাযি'আত : আয়াতের অংশ ৪০-৪১

উচারণ: (৪০) ওয়া আম্মা-মান খা-ফা মাক্া-মা রাব্বিহী ওয়া নাহান নাফসা 'আনিল হাওয়া-। (৪১) ফাইন্লাল জান্নাতা হিয়াল মা'ওয়া-।

অর্থ: (৪০) পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সমুখীন হওয়ার ভয় রাখত এবং নিজ প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখত। (৪১) জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।

৮৭৬. ৮০ সূরা আবাসা : আয়াতের অংশ ১৭-১৯

উচারণ: ১৭. কৃতিলাল ইনসা–নু মা~আক্ফারাহ। ১৮. মিন আইয়্যি শাইয়িন খালাক্াহ্। ১৯. মিন নুত্ফাতিন্;

অর্থ: ১৭. হতভাগ্য মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ। ১৮. তিনি তাকে কি হতে সৃষ্টি করেছেন ? ১৯. শুক্র হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন। পরে পরিমিত বিকাশ সাধন করেন।

৮৭৭. ৮৩ সূরা মুতাফ্ফিফীন: আয়াতের অংশ ৩৪

উচারণ: ফাল্ইয়াওমাল্ লাযীনা আ-মানু মিনাল কুফ্ফা-রি ইয়াদহাকৃন।

অর্থ: আজ মু'মিনগণ উপহাস করছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের।

৮৭৮. ৮৫ সূরা বুরূজ : আয়াতের অংশ ১২

উ**চারণ : ই**ন্না বাত্শা রাব্বিকা লাশাদীদ।

**অর্থ :** তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন।

৮৭৯. ৮৯ সুরা ফাজর : আয়াতের অংশ ২৪

**উচারণ :** ইয়াকুলু ইয়া-লাইতানী ক্াদাম্তু লিহায়া-তী।

অর্থ: সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু সৎকাজ করে রাখতাম।'

৮৮০. ৯৬ সূরা আলাক : আয়াতের অংশ ১৪

উচারণ: আলাম ইয়া'লাম বিআন্লাল্লা-হা ইয়ারা-।

অর্থ: সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন ?

৮৮১. ৩ সূরা আল ইমরান : আয়াতের অংশ ১৮৫

উচারণ: কুল্লু নাফসিন যা—ইক্াতুল মাওতি;

অর্থ: জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ;

৮৮২. ৩৯ সূরা আল যুমার : আয়াতের অংশ ৫৩

উচারণ : লা-তাক্নাতু মির্ রাহ্মাতিল্লা-হি ; ইন্নাল্লা-হা ইয়াগ্ফিরুফ্ যুন্বা জামী আ-; ইন্নাহূ হুওয়াল গাফুরুর্ রাহীম।

অর্থ: আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন সমুদয় পাপ। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮৮৩. ২১ সূরা আল আম্বিয়া : আয়াতের অংশ ১০৭

উচ্চারণ: ওয়ামা~আরসাল্না-কা ইল্লা-রাহ্মাতাল্ লিল্'আ-লামীন।

অর্থ: আমি তোমাকে (মুহাম্মদ সা. কে) বিশ্ব-জগতের প্রতি রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।

৮৮৪. ৮ সূরা আনফাল : আয়াতের অংশ ৪০

উ**চারণ** : নি'মাল মাওলা-ওয়া নি'মাল নাছীর।

অর্থ: উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

৮৮৫. ৩ সূরা আল ইমরান : আয়াতের অংশ ১৭৩

উচ্চারণ: হাসবুনাল্লা-হু ওয়ানিমা'ল ওয়াকীল।

অর্থ: 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্ম বিধায়ক।

৮৮৬. ৮৯ সূরা আল ফাজর : আয়াতের অংশ ২৭-৩০

উচারণ: ২৭. ইয়া~আইয়াতুহান নাফ্সুল মুত্মাইন্নাতুর, ২৮. জি্'ঈ-ইলা-রাবিবকি রা-দিয়াতাম মার্দিইয়্যাহ। ২৯. ফাদ্খুলী ফী 'ইবা-দী। ৩০. ওয়াদ্খুলী জান্নাতী।

অর্থ : ২৭. ওহে প্রশান্ত আত্মা! ২৮. তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, ২৯. আমার বান্দদের অন্তর্ভুক্ত হও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

৮৮৭. ৩ সূরা আল ইমরান : আয়াতের অংশ ১৩৯

উচারণ: ওয়ালা-তাহিনৃ ওয়ালা-তাহ্যানৃ ওয়া আনতুমুল আ'লাওনা ইন কুন্তুম্ মু'মিনীন।

অর্থ: আর তোমরা হীনবল এবং দু:খিত হয়ো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।

৮৮৮. ৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ : আয়াতের অংশ ৩১

উঁচারণ: ওয়ালাকুম্ ফীহা-মা-তাশ্তাহী∼আন্ফুসুকুম্ ওয়ালাকুম্ ফীহা-মা-তাদা'ঊন।

অর্থ: সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে তোমাদের মন যা চায়, যা তোমরা আকাঙক্ষা কর।

৮৮৯. ৩ সূরা আল ইমরান : আয়াতের অংশ ১০২

উচারণ: ইয়া~আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্যকুল্লা-হা হাক্কা তুকা-তিহী ওয়ালা-তাম্তুরা ইল্লা-ওয়া আন্তুম মুসলিমূন।

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে এমন ভাবে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিৎ এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।

৯৯০. ৪৭ সূরা মুহামদ : আয়াতের অংশ ৭

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْنَامَكُمْ ﴿

উচারণ: ইয়া~আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্ তান্ছুরুল্লা-হা ইয়ান্ছুর্কুম্ ওয়া ইউছাব্বিত আকুদা-মাকুম।

অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর, আল্লাহ্ও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।

৮৯১. ৪৭ সূরা মুহামদ : আয়াতের অংশ ১১

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَأَنَّ الْكُفِرِيْنَ لَامَوْلَى لَهُرْ

উচ্চারণ: যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা মাওলাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া আন্নাল কা-ফিরীনা লা-মাওলা-লাহুম।

অর্থ: এ এজন্য যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের জন্য কোন অভিভাবক নেই।

৮৯২. ৪৭ সূরা মুহাম্মদ : আয়াতের অংশ ২৪

উচারণ: আফালা– ইয়াতাদাব্বারুনাল্ কুরআ–না আম্ 'আলা– কুল্বিনি আকুফা–লুহা–।

অর্থ: তবে কি ওরা কোরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না ওদের অন্তর তালাবদ্ধ?

৮৯৩. ৪৮ সূরা আল ফাত্হ : আয়াতের অংশ ৮

উচ্চারণ: ইন্না∼আর্সাল্না– কা শা–হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্শিরাওঁ ওয়া নাযীরা–।

অর্থ: আমি তোমাকে (মুহাম্মদ সা. কে) সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

৮৯৪. ৫১ সূরা আল যারিয়াত : আয়াতের অংশ ১৫

উচ্চারণ: ইন্নাল মুক্তাক্মীনা ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া উ'ইয়ূন্। অর্থ: সেদিন মুন্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জানাতের বাগিচায়। ৮৯৫. ৫২ সূরা আত তৃর : আয়াতের অংশ ১৪

উচারণ: হা-যিহিন্ না-রুল্ লাতী কুন্তুম্ বিহা-তুকায্যিবূন।

অর্থ: (এবং বলা হবে) 'এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

৮৯৬. ৫২ সূরা আত তৃর : আয়াতের অংশ ১৯

**উচ্চারণ :** কুলূ ওয়াশ্রাব্ হানী-আম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মাল্ন।

অর্থ : বলা হবে 'তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ হয়ে পানাহার করতে থাক।'

৮৯৭. ৫৩ সূরা নাজ্বম : আয়াতের অংশ ৪৩

উচারণ: ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আদহাকা ওয়া আব্কা-।

অর্থ : নিশ্চয়ই তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।

৮৯৮. ৬৮ সূরা কালার : আয়াতের অংশ ৫২

## وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌّ لِّلْعُلَمِيْنَ ﴿

উ**ন্চারণ:** ওয়ামা-হুওয়া ইল্লা-যিক্রুল লিল'আ-লামীন।

অর্থ: কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।

৮৯৯. ৬৯ সূরা হাকাহ : আয়াতের অংশ ২৭

**উচ্চারণ :** ইয়া-লাইতাহা-কা-নাতিল ক্যা-দ্বিয়াহ্।

অর্থ: 'হায়, মৃত্যুই যদি আমাকে শেষ করত।'

৯০০. ৬৯ সূরা হাকাহ : আয়াতের অংশ ২৮

**উচ্চারণ :** মা~আগনা-'আন্নী মা-পিয়াহ্।

অর্থ: 'আমার ধনসম্পদ কোন কাজেই এল না।'

৯০১. ৬৯ সূরা হাকুকাহ : আয়াতের অংশ ৪৪-৪৫

উচ্চারণ: ৪৪. ওয়ালাও তাক্বাওয়্যালা 'আলাইনা-বা'দাল আক্বা-ওয়ীল। ৪৫.

লাআখায্না-মিনহ বিলইয়ামীন।

অর্থ: ৪৪. সে (মুহাম্মদ সা.) যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, ৪৫. আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।

৯০২. ৩৫ সূরা ফাত্বির: আয়াতের অংশ ২৩

**উচারণ: ইন্ আন্তা ইল্লা-না**যীর।

অর্থ : তুমি (মুহাম্মদ সা.) একজন সতর্ককারী মাত্র।

৯০৩. ৩৬ সূরা ইয়া-সীন্ : আয়াতের অংশ ৫৮

উ**চারণ:** সালা-মুন্ ক্রাওলাম্ মির্ রাব্বির্ রা**হ্রি**ম।

অর্থ: দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।

৯০৪. ৩৮ সূরা ছ্নোয়াদ : আয়াতের অংশ ৭৬

উ**চারণ:** ক্যা-লা আনা খাইরুম মিনহু।

অর্থ: ইবলীস বলল, 'আমি তার হতে শ্রেষ্ঠ'।

৯০৫. ৩৯ সূরা যুমার : আয়াতের অংশ ৯

উচ্চারণ: কুল হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ লাযীনা ইয়া'লামূনা ওয়াল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা;

অর্থ: বল, 'যারা জানে এবং আর যারা জানে না তারা কি সমান?

৯০৬. ৭৭ সূরা মুরসালাত : আয়াতের অংশ ৪৭

وَيْلُّ يَّوْمَئِنٍ لِلْمُكَنِّبِيْنَ،

উচ্চারণ: ওয়াইলুই ইয়াওমাইযিল লিলমুকায্যিবীন।

অর্থ: সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য দুর্ভোগ।

৯০৭. ৮১ সূরা তাকওয়ীর : আয়াতের অংশ ২২

وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُوْنٍ ﴿

উচ্চারণ: ওয়া মা- ছা-হিবুকুম বিমাজ্যনূন।

অর্থ: এবং তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ সা.) পাগল নয়।

৯০৮. ৮২ সূরা ইনফিত্বার: আয়াতের অংশ ৬

يَّأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿

উচ্চারণ: ইয়া~আইয়ুহাল ইনসা-নু মা-গার্রাকা বিরাব্বিকাল কারীম।

অর্থ : হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল?

৯০৯. ৩ সূরা আলে- ইমরান : আয়াতের অংশ ১৮৫

كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْسِ مَ

উচারণ: কুল্লু নাফসিন যা-ইক্রাতুল মাওতি;

অর্থ : জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে;

৯১০. ৫১ সূরা যারিয়াত : আয়াতের অংশ ৫৬

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴿

উচারণ: ওয়ামা– খালাকুতুল্ জিন্না ওয়াল্ ইন্সা ইল্লা– লিইয়া'বুদূন।

অর্থ: আর আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি।

৯১১. ৩ সূরা আলে- ইমরান : আয়াতের অংশ ১৮৫

উচ্চারণ: ওয়ামাল হায়া-তুদ্ দুনইয়ায় ইল্লা- মাতা- 'উল গুরুর।

অর্থ: এবং দুনিয়ার জীবন ধাকা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

৯১২. ৭৭ সূরা মুরসালাত : আয়াতের অংশ ৪৩

উ**চ্চারণ :** কুলূ ওয়াশ্রাবৃ হানী-আম বিমা-কুন্তুম তা'মালুন।

**মর্থ : তাদেরকে (জান্নাতীদেরকে) বলা হবে তোমাদের কাজের বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর**।

৯১৩. ৩৯ সূরা যুমার : আয়াতের অংশ ৫৩

উচ্চারণ: লা-তাক্নাত্ মির্ রাহ্বমাতিল্রা-হি; ইন্নাল্লাহা-হা ইয়াগ্ফিরুয্ যুন্বা জ্বামী'আ-; ইন্নাহ্ হুওয়াল গাফ্রুর্ রাহীম। অর্থ: 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন সমুদয় পাপ। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৯১৪. ২৪ সূরা নূর : আয়াতের অংশ ১৯

উচ্চারণ: ওয়া ল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা- তা'লামূন।

অর্থ: আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৯১৫. ১৩ সূরা রা'দ : আয়াতের অংশ ১৯

উচারণ: ইন্মান-ইয়াতাযাকার উলুল্ আল্বা-ব্।।

অর্থ: জ্ঞানীরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে!

৯১৬. ১৫ সূরা হিজর : আয়াতের অংশ ৪৯

উচ্চারণ: নাব্বি' 'ইবা-দীয়আনীয়আনাল্ গাফ্রুর রাহীম্।

অর্থ: (হে নবী) আমার বান্দাদের বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯১৭. ১৬ সূরা নাহল : আয়াতের অংশ ২৯

উচ্চারণ: ফাদ্খুল্য়আব্ওয়া-বা জ্বাহানামা খা-লিদীনা ফীহা-;

**অর্থ**: তাই তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে চিরদিনের জন্য প্রবেশ কর।

৯১৮. ২ সূরা বাকারা : আয়াতের অংশ ১০৯

উ**চারণ: ই**ন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্রি শাইয়িন ক্রাদীর।

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৯১৯. ২১ সুরা আম্মিয়া : আয়াতের অংশ ৬৯

উচ্চারণ: কুলনা-ইয়া-না-রু কুনী বারদাওঁ ওয়া সালায়মান্ 'আলা-ইব্রা-হীম্।

অর্থ: আমি বললাম, 'হে অগ্নি! ইব্রাহীমের জন্য (শান্তিদায়ক) শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

৯২০. ২২ সূরা হাজ্জ : আয়াতের অংশ ১

উচারণ : ইয়া∼আইয়ুহোন়া– সূতাকু রোকাকুম, ইন়া ফালফালোতাস্ সা–'আতি শাইউন্ 'আজীম্।

অর্থ: হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার হবে।

৯২১. ৩৬ সূরা ইয়া-সীন : আয়াতের অংশ ৬০

উচ্চারণ: আলাম্ আ হাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া-বানীয়আ-দামা, আল্লা তু বুদুশ শাইতান।

অর্থ: হে বনী আদমেরা! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি, শয়তানের অনুসরণ করো না।

৯২২. ৩৬ সূরা ইয়া-সীন : আয়াতের অংশ ৬১

উচ্চারণ: ওয়া আনি'বুদুনী হা-যা-ছিরা-তুম্ মুস্তাকীম।

অর্থ: এবং আমার (আল্লাহর) অনুসরণ কর। আর এটিই সরল পথ।

#### Asama-Husna

### 

| ক্ৰেমিক<br>নং | আরবী বানান   | বাংলা উচ্চারণ | অৰ্থ           |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| ٥             | ٱلرَّحْمٰٰنُ | আর রাহ্মানু   | অত্যন্ত দয়ালু |
| ચ             | ٱلرَّحِيْمُ  | আর রহীমু      | পরম করুণাময়   |
| 9             | ألْمَلِكُ    | আল মালিকু     | বাদশাহ         |
| 8             | ٱلْقُدُّوْسُ | আল কুদ্সু     | অতি পবিত্র     |

| ক্রমিক<br>নং | আরবী বানান     | বাংলা উচ্চারণ   | অৰ্থ             |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| œ            | ٱلسَّلاَٵ      | আস সালামু       | শান্তিদাতা       |
| હ            | ٱلْمُؤْمِنُ    | আল মু'মিনু      | নিরাপত্তাদানকারী |
| ۹ ,          | ٱلْمُهَيْمِي   | আল মুহাইমিনু    | রক্ষাকারী        |
| ъ            | ٱلْعَزِيْزُ    | আল আজিজু        | সর্ব শক্তিমান    |
| \$           | ٱلْجَبَّارُ    | আল জাব্বারু     | ক্ষমতাশালী       |
| 20           | ٱلْهُتَكَيِّرُ | আল মুতাকাব্বিরু | মহান             |
| >>           | ٱلْخَالِقُ     | আল খালেকু       | সৃষ্টিকর্তা      |
| >2           | ٱلْبَارِئُ     | আল বারিউ        | জীবন দাতা        |
| 20           | الْهُصَوِّرُ   | আল মুসাওউইরু    | সুন্দরের রুপকার  |
| >8           | ٱلْغَقَّارُ    | আল গাফ্ফারু     | অত্যন্ত ক্ষমাশীল |
| >0           | ٱلْقَهَّارُ    | আল কৃহ্হারু     | মহা শান্তিদাতা   |
| ১৬           | ٱڷۅؘڡؖ۠ٵٮؙ     | আল ওয়াহ্হারু   | অসীম দাতা        |
| 39           | ٱلرَّزَّاقُ    | আর রাজ্জাকু     | রিজিক দাতা       |
| )b           | ٱلْغَتَّاحُ    | আল ফাতাহ        | বিজয় দানকারী    |

| ক্ৰেমিক<br>নং | আরবী বানান   | বাংলা উচ্চারণ | অৰ্থ              |
|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| ১৯            | ٱلْعَلِيْرَ  | আল আলীমু      | সর্বজ্ঞানী        |
| 20            | ٱلْغَابِضُ   | আল ক্যাবিদু   | ধ্বংসকারী         |
| 25            | ألْبَاسِطُ   | আল বাসিতু     | রিজিক প্রশস্তকারী |
| 22            | ٱلْخَافِضُ   | আল খাফিদু     | অবনতকারী          |
| ২৩            | ٱلرَّافِعُ   | আর রাফিউ      | উন্নতি দানকারী    |
| ₹8            | ٱلْمُعِزُّ   | আল মুইজ্জু    | সম্মানকারী        |
| રહ            | ٱلْهُذِكَّ   | আল মুজিলু     | অপমানকারী         |
| ২৬            | أَلسَّوِيْعُ | আস্ সামীউ     | শ্রবণকারী         |
| ২৭            | ٱلْبَصِيْرُ  | আল বাসিরু     | প্রত্যক্ষকারী     |
| ২৮            | ٱلْحَكَرَ    | আল হাকামু     | ফয়সালাকারী       |
| ২৯            | ٱلْعَنْ لُ   | আল আদলু       | ন্যায় বিচারক     |
| ೨೦            | ٱللَّطِيْفُ  | আল লাতিফু     | মেহেরবান          |
| ৩১            | ٱلْخَبِيْرُ  | আল খবিরু      | সর্বজ্ঞ           |
| ৩২            | ٱلْحَلِيثَرَ | আল হালিমু     | <b>ৈ</b> ধর্যশীল  |

| ক্রেমিক<br>নং | আরবী বানান                 | বাংলা উচ্চারণ | অৰ্থ               |
|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| ೨೨            | ٱلْعَظِيْسُ                | আল আজিমু      | বিশাল              |
| <b>9</b> 8    | ٱلْغَغُوْرُ                | আল গফুরু      | ক্ষমাশীল           |
| - তথ্         | ٱلشَّكُوْرُ                | আশ শাকুরু     | প্রতিদান দানকারী   |
| ೨೮            | ٱلْعَلِيُّ                 | আল আলীউ       | অতি উচ্চ           |
| ত্ৰ           | ٱلْكَبِيْرُ                | আল কাবীরু     | সৰ্ব বৃহৎ          |
| ೨৮            | ٱلْحَفِيْظُ                | আল হাফিজু     | রক্ষাকারী          |
| લભ            | ٱلْمُعِيْت                 | আল মুকিতু     | রিজিক পৌছানকারী    |
| 80            | اَلْحَسِيْبَ               | আল হাসিবু     | হিসাব গ্রহণকারী    |
| 85            | ٱلْجَلِيْلُ                | আল জলিলু      | মর্যাদাশীল         |
| 82            | ٱلْكَرِيْسُ                | আল কারিমু     | সম্মানিত           |
| 8.0           | ٱلرَّقِيْبَ                | আর রাকিবু     | হেফাজতকারী         |
| 88            | اَلْه <del>َ ج</del> ِيْبَ | আল মুজিবু     | প্রার্থনা কবুলকারী |
| 80            | ٱلْوَاسِعُ                 | আল ওয়াছিউ    | অসীম               |
| ৪৬            | آلڪييئر                    | আল হাকীমু     | মহাজ্ঞানী          |

| ক্রমিক<br>নং | আরবী বানান                | বাংলা উচ্চারণ | অর্থ                   |
|--------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 89           | ٱلْوَدُوْدَ               | আল ওয়াদুদু   | মহকাতকারী              |
| 8b-          | <u>ٱلْمَجِ</u> يْنَ       | আল মাজিদু     | গৌরবজ্জ্বল             |
| 85           | ألْبَاعِثُ                | আলা বাইছু     | পুনরায় জীবিতকারী      |
| 00           | ٱلشَّمِيْنَ               | আশ্ শাহীদু    | সর্বদা উপস্থিত         |
| æ\$          | ٱلْحَقّ                   | আল হাকু       | মহা সত্য               |
| & Z          | ٱڷۅؘڮؽٛڶ                  | আল ওয়াকিলু   | নির্ভরযোগ্য            |
| ৫৩           | ٱلْقَوِى                  | আল কাউইউ      | শক্তিশালী              |
| <b>⊘8</b>    | ٱلْمَتِيْنَ               | আল মাতিনু     | অত্যন্ত মজবুত          |
| @@           | ٱلْوَلِيُّ                | আল ওয়ালিউ    | প্রকৃত বন্ধু           |
| ৫৬           | الْكَوِيْنَ               | আল হামিদু     | প্ৰশংসিত               |
| <i>୯</i> -୩  | ٱلْمُحْصِيّ               | আল মুহসিউ     | গণনাকারী               |
| & p~         | ٱلْمَبْدِيُّ              | আল মুবদিউ     | প্রথম বার স্কারী       |
| ፍን           | ٱلْمَعِيْنَ               | আল মুইদু      | দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী |
| ৬০           | اَلْه <del>َ ح</del> ُوِي | আল মুহই       | জীবন দানকারী           |

| ত্ৰ-মিক<br>নং | আরবী বানান    | বাংলা উচ্চারণ  | অর্থ              |
|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| ্ড১ া         | ٱلمُعِيْتَ    | আল মুমিতু      | মৃত্যু দানকারী    |
| ৬২            | ٱلْحَيُّ      | আল হাইউ        | চিরজীবন্ত         |
| ಀಀ            | ٱلْغَيُّوْٵ   | আল কাইয়ুমু    | চিরস্থায়ী        |
| ৬৪            | ٱلْوَاحِدُ    | আল ওয়াজিদু    | সম্পদশালী         |
| ৬৫            | ٱلْهَاجِنَ    | আল মাজিদু      | গৌরবান্বিত        |
| ৬৬            | أَلْوَاحِنَ   | আল ওয়াহিদু    | অদ্বিতীয়         |
| ৬৭            | الآحَنَ       | আল আহাদু       | এক ও একক          |
| ಆರ್           | أَلصَّهَنَّ   | আস সামাদু      | অভাবমুক্ত         |
| ふか            | أَلْقَادِرُ   | আল কাদিরু      | সর্ব ক্ষমতাময়    |
| ୧୦            | ٱلْمُقْتَدِرُ | আল মুক্তাদিরু  | সৰ্ব ক্ষমতাশীল    |
| 95            | ٱلْهُقَدِّاً  | আল মুকাদ্মিমু  | দ্রুত সম্পাদনকারী |
| ૧૨            | ٱلْمُؤْخِّرُ  | আল মুয়াক্ষিরু | ধীরে সম্পাদনকারী  |
| ৭৩            | ٱلْاَوَّٰٰكَ  | আল আউয়ালু     | সৰ্ব প্ৰথম        |
| 98            | آثاجر         | আল আখিরু       | সর্ব শেষ          |

| ক্র-মিক<br>নং | আরবী বানান                        | বাংলা উচ্চারণ             | অৰ্থ                   |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ବଫ 🏻          | ٱلظَّامِرُ                        | আজ জাহিরু                 | প্ৰকাশ্য               |
| ৭৬            | أَلْبَاطِيُ                       | আল বাতিনু                 | গোপন                   |
| 99            | ٱڷۅؘڸؽ                            | আল ওয়ালীউ                | অভিভাবক                |
| ৭৮            | ٱلْهُتَعَالِي                     | আল মুতায়ালীউ             | সৰ্ব উচ্চ              |
| ৭৯            | ٲڷڹۘڗؖ                            | আল বার্রু                 | পরম উপকারী             |
| ьо            | اَلتَّوَّابَ                      | আত তাওয়াবু               | তাওবা কবুলকারী         |
| ৮১            | ٱلْهُنْتَقِيرُ                    | আল মুন্তাকিমু             | প্রতিশোধ গ্রহণকারী     |
| ৮২            | ٱلْعَغُوَّ                        | আল আফুউ                   | গুনাহ মাফকারী          |
| 200 C         | ٱلرَّءُوْن                        | আর রাউফু                  | <i>ক্ষেহ</i> ময়       |
| b-8           | مَالِكُ الْهُلُكِ                 | মালেকুল মুলক্             | রাজত্ত্বে মালিক        |
| ውሮ            | ذُوْ الْجَلاَلِ<br>وَالْإِثْرَامُ | জুল জালালী<br>ওয়াল ইকরাম | সমান ও<br>প্ৰতিপতিশালী |
| 5 bro         | ٱلْمُقْسِطَ                       | আল মুকছিতু                | ন্যায় বিচারক          |
| ৮৭            | ٱلْجَامِعُ                        | আল জামেউ                  | একত্রকারী              |

| ক্র-মিক<br>নং | আরবী বানান   | বাংলা উচ্চারণ | অৰ্থ                   |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| bb            | ٱلْغَنِيُّ   | আল গাণিউ      | ধনী                    |
| ৮৯            | ٱلْهُغْنِي   | আল মুঘনীউ     | অভাব মোচনকারী          |
| 80            | ٱلْمَانِعُ   | আল মানিউ      | নিষেধকারী              |
| ্ ৯১          | ٱلضَّارَّ    | আদ দার্রু     | ক্ষতি সাধনকারী         |
| ৯২            | النَّافِعُ   | আন নাফিউ      | লাভ দানকারী            |
| సం            | اَلتَّوْرَ   | আন নুরু       | আলো                    |
| ৯৪            | ٱلْهَادِيُ   | আল হাদি       | হেদায়েত দানকারী       |
| ৯৫            | ٱلْبَدِيثَعُ | আল বাদিউ      | নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী |
| ৯৬            | ٱلْبَاقِي    | আল বাকী       | স্থিতিশীল              |
| ৯৭            | ٱڷۅؘارِٮٮٛ   | আল ওয়ারিছু   | উত্তরাধিকারী           |
| જોષ્ટ         | ٱلرَّهِيْنَ  | আর রশীদু      | সৎপথে চালনাকারী        |
| কক            | ٱلصَّبُوْرُ  | আস সাবুরু     | <b>ধৈর্য্যধারণকারী</b> |





Cell: 01675506913, 01918765150.

E-main: info@sinaninfo.com

Website: www.sinaninfo.com

### **Amader Shomporke**

# উৎসর্গ

মিসেস মাহ্ফুজা হোসেন আমার মমতাময়ী মা

প্রকাশনায় : মুহাম্মদ আবু জাফর মীনা বুক হাউস ৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

[সর্বস্বত্ব প্রকাশকের]

<u>www.quranerbishoy.com</u> Page: 305

# সম্পাদনায় মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

উস্তাদ, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা-১২২৯

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

সংকলক:

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

ফ্লাট নং ৫/এ, বাড়ী নং ২৮৯/এ

রোড নং ১৫, ব্লক-সি, বসুন্ধরা, ঢাকা-১২২৯

মোবাইল: ০১৭১১-১৫০৩৯৫

E-mail: sujon127@hotmail.com

আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু সমূহকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বিশ্বরুপ্ত মাণমুক্তার মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন সেটা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। ভাই প্রকৌশলী মইনুল হোসেন 'আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত' গ্রন্থে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কিছু মণিমুক্তা সদৃশ আয়াতকে বিষয়ভিত্তিক করে একটি মালা গাঁথার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি বাংলা অর্থসহ "আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" সংকলন। গ্রন্থটিতে সর্বমোট ১৮টি অধ্যায় আছে। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে, কিতাবটির পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন সাধন করে সম্পাদনা করেছি। মাওলানা জহুরুল হক সাহেব ও মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব সম্পাদনা কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেনো এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। কেয়ামতের কঠিন দিনে কুরআন হবে সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী।

হে আল্লাহ! কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে এই কুরআনের সুপারিশ আমাদের নসীব করুন। আমীন॥

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানী উস্তাদ, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার মোবাইল

১৯ অক্টোবর ২০১০

: 02926-208892

বসুন্ধরা, ঢাকা-১২২৯

<u>www.quranerbishoy.com</u> Page: 308

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। পবিত্র কুরআন মু'মিনদের জন্য হেদায়েত। পবিত্র কুরআন সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী।

হেরা পর্বত। রাস্লুল্লাহ সা. মহান আল্লাহর ধ্যানে মগু। নাজিল হল পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত। (যার অর্থ) 'পড়! তোমার প্রভুর নামে'। (সূরা আল আলাক্ব: আয়াত ১) আফসোস আমরা যারা কুরআন পড়ি (অধিকাংশই) তার অর্থ বুঝে পড়ি না। অবশ্যই পবিত্র কুরআন (বুঝে বা না বুঝে) তেলাওয়াত করার মধ্যে অশেষ সওয়াব আছে। তবে পবিত্র কুরআনের অর্থ না বুঝে পড়লে আমরা কিভাবে পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমল করবা।

আল্লাহ, তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আচ্ছা তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না'? (সূরা আন নিসা : আয়াত ৮২) অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন 'জ্ঞানী লোকদের জন্য আমি আমার আয়াত সমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি।' (সূরা ইউনুস : আয়াত ৫) অথচ আমরা কুরআনের অর্থ বুঝে পড়ি না।

এমনকি আমরা সচরাচর যে সমস্ত সূরাগুলি (যেমন : সূরা ফাতিহা, সূরা লাহাব ইত্যাদি) দিয়ে নামাজ পড়ি তার অর্থও আমরা সঠিকভাবে জানিনা। তাহলে কিভাবে নামাজের মধ্যে আমাদের ধ্যান খেয়াল আসবে? আমরা যদি অর্থ বুঝে পবিত্র কুরআন পড়তে শুরু করি তাহলে আমরা অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে পারবো বাস্তবিকই পবিত্র কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে **গীবত** সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৪৬ ক্রমিক নং ৩৪৪।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কিয়ামত সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৬৮-২৯৭ ক্রমিক নং ৩৮১-৪৪১।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ফেরেশতা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩৪৭-৩৪৯ ক্রমিক নং ৫৩৮-৫৪০।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ১৫০-১৫২ ক্রমিক নং ১৯১-১৯৬।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ব্যবসা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২০৫ ক্রমিক নং ২৭৩-২৭৪।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে চুরি সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৪৮-২৫১ ক্রমিক নং ৩৪৭-৩৫২।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তওবা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২২০-২২২ ক্রমিক নং ২৯৭-৩০৩।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কবর সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৭২-২৭৪ ক্রমিক নং ৩৮৯-৩৯৩

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে জান্নাত সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৯৯-৩১৪ ক্রমিক নং ৪৪২-৪৭২।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে জাহান্নাম সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩১৬-৩২৯ ক্রমিক নং ৪৭৩-৫০৫।

<u>www.quranerbishoy.com</u> Page: 309

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে পিপি**লিকা** সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠ নং ৩৪৩ ক্রমিক নং ৫৩২।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মাকড়সা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫৪২ ক্রমিক নং ৫২৯।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে দোয়া সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪০৪-৪১৪ ক্রমিক নং ৬৩৯-৬৬০।

আরেকটি অধ্যায় আছে নাম **কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান**। বিজ্ঞান যা আজকে আবিষ্কার করছে, পবিত্র কুরআন তা বলে দিয়েছে ১৪০০ বছর আগে।

পবিত্র কুরআনে অনেক ছোট ছোট আয়াত বা আয়াতের অংশ আছে যা মুখস্ত করা খুব সহজ কিন্তু যা মহান আল্লাহর বিশাল বাণী বহন করে। এমনই ১৬৮টি আয়াত নিয়ে লেখা হয়েছে "আয়াত কণিকা" অধ্যায়টি।

মহান আল্লাহর আছে ৯৯টি গুণবাচন নাম। এই নামগুলির আরবী বানান, উচ্চারণ ও বাংলা অর্থসহ লেখা হয়েছে আসমাউল হুসনা অধ্যায়টি।

নামাজে আমরা যে সুরাগুলো বেশিরভাগ পড়ে থাকি সেসব সূরা নিয়ে একটি অধ্যায় সংকলন করা হয়েছে। অধ্যায়টির নাম নামাজে বহুল পঠিত সূরাগুলি। এ অধ্যায়টি পড়লে আমরা সাধারণত: সে সূরাগুলো দিয়ে নামাজ পড়ি তার অর্থ জানতে পারবো।

বইটি পড়বার সুবিধার জন্য বইটিকে আঠারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি আয়াতের আমি একটি মানানসই শিরোনাম দিয়েছি।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার অযোগ্যতা বশত: বইটিতে কিছু ভুলক্রটি থাকতে পারে। তেমন কিছু ধরা পড়লে, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার ইচ্ছা রইল।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, 'হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে অর্থ বুঝে কুরআন পড়ার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।' আমীন।

> প্রকৌশলী মইনুল হোসেন ফ্লাট নং ৫/এ, বাড়ী নং ২৮৯/এ রোড নং ১৫, ব্লক-সি, বসুন্ধরা

১২ নভেম্বর ২০১০ ইং

ঢাকা-১২২৯।

মোবাইল : ০১৭১১-১৫০৩৯৫

E-mail: sujon127@hotmail.com

## نَاذْكُرُونِي ٱذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ •

### তাত এব, গ্রোমরা আমারেন্ট স্মরু বদর। আমিস্ক গ্রোমাদের স্মরু বদরব।

(২ সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫২)

#### সূত্ৰ :

তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ:)। অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

উক্ত 'তফসীর মাআবেফুল ক্ষোরআন' সউদী আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল-হারামাইনিশ্ শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র ক্যোরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর মুদ্রিত হয়েছে।

<u>www.quranerbishoy.com</u> Page: 311